# সচ্জি তীৰ্থ-ভ্ৰমণ-কাহিনী

বা

## ভারতবর্ষীয় তীর্থসমূহের মাহান্ম্য প্রকাশ

তীর্থে তার্থে পারে বেই করিতে ভ্রমণ। সার্থক জীবন ভার, সার্থক নয়ন॥ কোথায় কি ভাবে আছে বিধির স্থজিত। হেরিয়াছে যেই জন, মুগ্ধ ভার চিত॥

শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত





#### **©**ALCUTTA

THE BENGAL MEDICAL LIBRARY 201, CORNWALLIS STREET.

#### Calcutta

PUBLISHED BY HURRY DASS DHUR
356, Upper Chitpore Road,
FROM I TO 16 PAGES PRINTED BY PONCHUKALI HALDER.
AT THE SULOV PRESS.
84, UPPER CHITPORE ROAD, JORASANKO,
AND

FROM 17 TO 242 PAGES

PRINTED BY FALIR CHANDRA DAS "INDIAN PATRIOT PRESS"

70, BARANOSI GHOSE'S STREET

ILLUSTRATED BY SRIJUT PREO GOPAL DASS 1913

### সংবাদ

নচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী নামক স্থারহৎ গ্রন্থগানি তিনভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক থণ্ডের ছাপা, কাগজ ও চিত্রাবলী অভ্যুৎকৃষ্ট। গ্রন্থ পাইবার ঠিকানা ;— প্রকাশক শ্রীবিপিনবিহারী ধর, ৩৫৬, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা অথবা

> প্রীপ্ত রুদ্ধানু চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গল মেডিকৈল লাইব্রেরী, ২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্টাট, কলিকাতা।

## বিজ্ঞাপন

### দচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী

ইহা হিন্দুর নিত্য পাঠ্য সমাদৃত পরম পবিত্র গ্রন্থ। এ গ্রন্থ প্রকিশ পৃথ পবিত্র হয়, পাঠ করিলে এক অনাহত আনল ধ্বনির মধুর-ঝঙ্কারে মনকে অনির্দিষ্ট পথের পথিক করে। এ গ্রন্থ—গ্রন্থ-গ্রন্থ বিরু রক্তরা প্রাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়া গুরু-জনবর্গকে উপহার দিবাব সামগ্রী হইয়াছে। ইহা নানা পুরাণ ও বেদাদি গ্রন্থ হুইতে সংগৃহীত হইয়া বিবিধ তীর্থ চিত্রসহ উত্তম কাগছে তীর্থসেবকদিগের এবং সাধারণের হিতার্থে প্রকাকারে প্রকাশিত হইয়াহে, যে পবিত্র গ্রন্থের নিত্য নিত্য সংবাদ পত্রে সমালোচিত হইয়া স্থগাতি বাহির হইতেছে, সেই গ্রন্থানি একবার পাঠ করিয়াদীন গ্রন্থকারকে উৎসাহিতপূর্ণক তাহার বহু আয়স এবং পরিশ্রন সার্থক করন। প্রান্ত, বৃদ্ধ পিতামাতাকে, ভাই, স্লেহের ভ্রমীকে ও আয়ৢয়য়য়লনকে তীর্থ গ্রন্থন উৎসাহিত করিয়া পুণ্য সঞ্চয় এবং অর্থ ব্যবের সার্থক করন।

এই স্বরংৎ পবিত্র গ্রন্থানি তিনভাগে বিভক্ত হইয়া রাশি রাশি তীর্থ চিত্রসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রথম ভাগে—কলিকাতার সন্ধিকটি প্রীঠিপান ৮কালীঘাট ও প্রীপ্রী৮তারকেশ্বর তত্ত্ব এবং হাওড়া টেশন হইতে রেলযোগে বৈজনাথ, গ্রা. কাশী, প্রাগ্য, অযোধাা, হরিহার, কন্থল, ইক্রপ্রস্থ, কুফক্তের, মথুরা, বৃন্দাবন ও ব্রজমন্তনী, আগ্রা সহর, রাজপুত প্রেষ্ঠ মহায়াজ জ্মদিংহ প্রতিষ্ঠিত জ্মপুর সহর ও তাঁহাদের জগদিখাত দেবালয়, আরও মাজমীরের অন্তর্গত পুদর ও সাবিত্রী তীর্থ। দক্ষিণে—বৈতরণী, ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোগাল, পুরীতার্থ, প্রক্রের, ওজরাটের কচ্ছদাগরোপ্রক্রেই লাপর্যুগের প্রীক্রক্ত প্রতিষ্ঠিত হারকাপুরী, এতদ্ভির গৃহত্বের নানাবিদ, প্রান্থার বিষয় সংশ্লিষ্ট হইন্যাছে। মূল্য ১ টাকা মাত্র। ভি, পিতে ১০ আনা।

ছিতীয় ভাগে—কলিকাতা হইতে রেলযোগে ওরান্টেরার, প্রহলাদপ্রী, গোদাবরী, মান্দ্রাজ সহর, কাঞ্চীপুর, বালাজী, জলকান্তীশ্বর,
অরুণাচন্দ্র বৈশ্বের, মান্নাভরম, কুন্তবেশান, তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপনী
সহর, জগরিধাতে প্রিরন্ধনাজীউর দেবলেয়, কাবেরী নদীর আদি বৃত্তান্ত,
কিজিক্যাপুরী, বিরূপাক্ষদেব, মহীশুর রাজার স্বাধীন রাজ্য ও তাঁহাদের
প্রতিষ্ঠিত চামুওাদেবী, মাহুরা সহর, দেতৃবন্ধে প্রীপ্রীরামেশর তীর্থ,
আরও হরিদ্বার হইতে কন্বল, লক্ষ্ণবোলা, হবিকেশ তীর্থ, প্রারও হরিদ্বার হইতে কন্বল, লক্ষ্ণবোলা, হবিকেশ তীর্থ, প্রারিজ্ঞানের্যাব ও প্রীপ্রীবদরাক্ষাশ্রম, এতদ্ভির কোন্তার্থে কির্মণ ক্রব্যের আবেশ্রক, উপারোক্ত বিষয়গুলি এবং তার্থের উৎপত্তি সমৃহ ও মাহান্থ্য সকল সরল ভাষায় স্কচারুরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ১০. ভি. পিতে ১৮০ মাত্র।

ভৃতীয় ভাগে—কলিকাতা হইতে জবলপুর বোদে, এলিফাাণী কেপ, পুণা সহর, দ্বিতীয়বার দারকাপুরী যাত্রা, গৌণটার অন্তর্গত প্রীশ্রীকামাণ্যাদেবী ও বশিষ্ঠাশ্রম, দারও চট্টপ্রামের অন্তর্গত চন্দ্রনাথের যাবতীয় তীর্থ এমন কি ৮ আদিনাণ পর্যান্ত, এতন্তির দার্ফিলিংএ ক্রজন্ধনিক ও নেপালের অন্তর্গত প্রীশ্রী৮পন্তপতিনাথ দর্শন যাত্রা স্বিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ১০•, ভি, পিতে ১৮/০ মাত্র।

বছকাল মুদ্রাযম্ভের করিছেন্দ উপভোগের পর নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আজ ভগবান আদিতাদেবের রূপায় আমার বছ আয়াস এবং প্রাণপাচ পরিপ্রমের ফলে এই স্থারহৎ পবিত্র গ্রন্থথানি সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ ইইলাম, এ কারণ তাঁহার প্রীচরণে ভক্তিসহকারে কোটি কোটি প্রণিপাত করিতেছি। ইহা প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে বাহির হইবার কথা ছিল, মান্ত্র বাহা মনে ভাবে, আচিরে তাহা কার্য্যে পরিশত করা বহু আয়াস সাপেক।

আশা উচ্চ, শক্তি ও সামর্থ্য ক্ষীণ, স্থতরাং ক্রাটি অনিবার্থ্য, তরুস! স্থধীজনগণের উপদেশ—আশা রহিল, দ্বিতীর সংস্করণে ঐ সক্ষপ ভ্রম সংশোধন ক্রিতে সমর্থ হইব।



## ভূসিকা

দেশ প্রাটন না করিলে আল্ফোয়তি বা বছদ্শিতা লাভ হয় না. हेश मर्सकात्न मर्स्सारम मकत्वहे ध्यवग्र घ्याह्न। श्रमानयज्ञन দেখিতে পাওয়া বায়, বিশ্ববিভালয় হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ইইবার পর বহুদর্শিতা লাভ করিবার অভিপ্রায়ে কত্তপক্ষের আদেশে দেশভ্রমণে বহির্গত হইবার রীতি আছে, বিশেষতঃ প্রাশ্চাত্যপ্রদেশে এপ্রথা বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়—এদেশেও যে ইহার প্রচলিত না ছিল: এরপ বলা যায় না : কিন্তু নানা কাঃণে একণে উহা প্রায় লোপ পাই-য়াছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে, চির্লিন কথন সমান যায় না। পরিবর্ত্তনশীল কালের কটিলগতিতে সকল বিষয়েরট ভিন্ন ভিন্ন গভি হইয়া থাকে. প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের সে কাল অতীত হওয়ায় তৎসক্ষে তাঁহাদের সেই নি:স্বার্থ ভাব, সর্বজ্ঞীবে আত্মজ্ঞান, দ্যাপরতা প্রভৃতি সদপ্তণ সকলও তিরোহিত হইয়াছে, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে স্বার্থপরতা, গৃহবিচ্ছেদ প্রভৃতি নিরুষ্ট গুণ সকল হৃদয়ে আবির্ভাব হইয়া ভারত-ভূমিকে সমাজ্জ্ম করিয়াছে। কালের গতি কে রোধ করিতে পারে,ক্রমে মুদলমান প্রভৃতি কতকগুলি হিন্দুরেষী বিধন্মীগণের আধিপত্য স্থাপন হইলে তাহাদের প্রভূত্বকালে হিন্দুদিগের দেই একমাত মুক্তিপ্রদ তীর্থ

সমূহে অত্যাচার হইতে লাগিল। বলাবাছলা, হিলু চিরকাণই তীথগমন প্রেমানী, তাঁহাদের বিখাস—ভীথে গমন করিলে এবং তীর্থ সেবা করিলে মুক্তির পথ পরিকার হয়, এই নিমিত্ত বিদেশ নাডার কথা উথা-পিত হইলে তাঁহারা তীর্থ স্থানকেই অরণ করেন। কিন্তু ঐ সকল বিধল্মীদিগের অত্যাচারে হিলু যাত্রীদিগের তীর্থ গমনে বিশেষ বিদ্ধান্তিত হইল, কেন না তাহাদের কর্তুক তীর্থের হুর্গম পথ নানাবিধ অশান্তিপূর্ণ হইল; ফলত: প্রাণভ্রের তীর্থ ভ্রমণ-প্রথা অন্তাহিত হইতে আরম্ভ হইল, পরস্তু যাঁহারা বুদ্ধ ও সংসারবিবানী, তাঁহারাই কেবল জীবনের আশা পরিত্যাগপুর্ব্বক মুক্তি কামনা করিয়া ভগবানের প্রীচরণে দৃঢ় বিশাস স্থাণনপূর্ব্বক একমাত্র তাঁহারই প্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে তীর্থ পর্যাচনে বহির্গত হইতেন।

কালকণী ভগবানের চক্রান্তে ভারতে ইংরাক্স রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাঁহাদের ফুশাসনগুণে আজ কাল সর্বাত্তই শান্তি সংস্থাপিত হুই-রাছে, বস্তুতঃ তাঁহাদের অমিত পরিপ্রমের ফলস্বরূপ এবং প্রচণ্ড প্রতাপে ঐ সকল দ্বাদল প্রায় নির্মূল ইইয়াছে। ইংরাজ্ঞাদিগের বৃদ্ধিবলে এবং শিক্ষা কৌশলে এক্ষণে বাল্গীয় শকট ও জল্মানের স্প্তিই হওয়াতে সেই সকল একমাত্র মৃক্তিবলং "তীর্থ স্থান" যতদূর সন্তব স্থানাধ্য ও স্থাম হইয়াছে, স্তরাং ইছ্রা করিলেই এক্ষণে আবাল, বৃদ্ধান্তা হিন্দুমাত্র সকলেই আবার অল্ল ব্যয়ে নির্ভয়ে সেই সকল তীর্থ সোবা করিয়া পরকালের মৃক্তি পথ পরিদার করিতে সক্ষম হই ভ্রাবনের নিকট বিটিশ গভর্গমেণ্টের স্থান্ত প্রার্থনা করিতেছে । কণিত আছে, বিদেশ ভ্রমণ করিয়া বিদেশী আচার-ব্যবহার শিক্ষাণাভে আত্মোন্রতি ও জ্ঞানের বিকাশ হয়, আবার সাধারণ লোক।দগকে ভব্রিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া তৎসঙ্গে পরহিত সাধনও হয়, অর্থাৎ দেশবিদেশ

পর্যাটন দ্বারা বহদ শিতা প্রভৃতি যে কতকগুলি সদগুণ লাভ হইয়া থাকে, তাহা মুক্তকণ্ঠে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু সেই পর্যাটন যথাপি তীর্থ দর্শন প্রসদ্দে সম্পন্ন হয়, তাহা হইতে তারা আধ্যাত্মিক উয়তি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গুণ লাভ হইতে পারে, উহাতে আরে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কথিত আছে, যাবং তত্ত্পান লাভ না হয়, তাবংকাল পর্যাস্ত অনস্ত শৌচাদি, কর্মা, তপস্থা, যজ্ঞ তীর্থাদি দর্শন করিবার বিধি আছে। এই বচন দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে সাধু সঙ্গ লাভ হয়, তদ্বারা চিত্ত গুদ্দি হইবেই তত্ত্পান লাভ হইয়া থাকে, তথন আরে তীর্থাসনের বিশেষ আবশ্রক থাকে না। সাধু সয়্তাসীরা ধর্ম শাস্তাহ্সারে কামনাপূর্ব্বক তীর্থ পর্যাটন করিয়া আম্মোন্নভির পথ প্রশন্ত করিয়া সাধারণকে আবার সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। "বেদ, স্মৃতি, সাধুগণের আচার ও আমৃতৃষ্টি এই চতুর্ব্বিধই ধর্ম্মের লক্ষণ," অর্থাৎ সাধুগণের আচরণকেই প্রমাণস্বরূপ গণ্য করিয়া তদমুসারে চলিতে হয়।

পুরাকাদে আর্য্য ঋষিগণ সদাই তীর্থ পর্যাটন করিয়া আপনাপন মুক্তিপথ প্রশস্ত করিতেন। আবার দেখুন—বিষ্ণুর অবতারগণ বাঁহারা নিতাশুদ্ধ, সচিদানন্দ—তাঁহারাও লোকহিতার্থে তীর্থ পর্যাটন ও তীর্থ সেবা করিয়া গিরাছেন। মহাভারত পাঠে জ্ঞানোদর হয় য়ে,অনস্তাবতার "শ্রীপ্রীবলরামদেব" স্বয়ং তীর্থ পর্যাটন করিয়া অবোধ মানবদিগকে তীর্থ ভ্রমণ করিতে শিক্ষাদান করিয়াছেন। এইরূপ ভার্গব পরশুরামও বছ তীর্থ প্রমণাস্তর মাতৃবধন্দনিত মহাপাতকের নিদ্ধৃতির বিবরণ পুরাণে সংশ্লিষ্ট আছে। এতস্কির দেখুন, পাওবদিগের বনবাদ সময় তৃতীয় পাওব "আর্জুন" অক্স লাভার্থ তপস্থায় গমন করিলে পাওবশ্রেষ্ঠ ধর্মপুত্র মুধিষ্টির, চিত্ত শান্তির জন্ম জৌপনী প্র অপরাপর আ্তুগণ সমভিব্যাহারে

ধৌমাদি প্রাহ্মণগণের সহিত তীর্থ পর্যাচন করিয়াছিলেন। এইরূপ আবার শহরাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, মাধবাচার্য্য, প্রীপ্রীচৈডক্তদের প্রভৃতি মহাত্মাগণও তীর্থ পর্যাচন করিয়া মোহান্ধ মানবদিগকে তীর্থ দেব। ক্ষিতে উপদেশ দান করিয়াচন।

শহস্তুমাত্রেরই কানা আবস্তুক, প্রকৃত তীর্ষ দেয়া বা দর্শন সহজ্ঞ বাপার নহে, কারণ সংঘতিতে তীর্ষ দেবা করিতে না পারিষে কাহারও মৃথ্য উদ্দেশু সিদ্ধ হয় লা, ফলত; সংবতায়া না ছইরা শত শহস্রবার তীর্ষ প্র্যাটন করিতেও কেছই তীর্ম কল লাভ করিতে পারেন না। উদাইরণস্থল দের্ন, বৃক্ত্ কোমও একটা পত্র অপরগুলিকে বিশ্বিত করিয়া বেমন মৃলগুড়ির রুগ আকর্ষণ করে না, তক্ষণ তীর্থ বাত্রা-দির হারা বহুদর্শিতাদি লাভ হইলে অপরকে উপদেশছলে তাহার অংশ প্রদান করা কর্ত্রবা বিবেচনা করিতে হয়। এই প্রাকৃতিক নিরমের মুশবর্জী হইয়া আমি বে সকল তীর্ষ সমূহ দর্শন বা সেবা করিয়াছি, তৎসমূদরই সাধারণের অবস্তির নিমিন্ত সাধারত সচিত্র তীর্থ-প্রমণ-কাহিনী" নামে পাঠকসমাছে প্রচারিত করিলাম। কতদ্র কৃতকার্য্য ইয়াছি, তাহা সর্বভ্তায়া ভগবানই জানেন, এক্ষণে স্থীবৃদ্ধ সম্ভই হইলেই আমার সকল পরিপ্রমণ সাথক বোধ করিব। যাহাতে তীর্ষ বাত্রী-দিগের বিশেষ সাংযার হয়, অর্থাৎ কোনকপ কটভোগ করিতে না হয়, দেই বিষয় পদ্যে রাখিয়া গ্রহণানি প্রকাশ করিবার প্রযান পাইয়াছি।

পরিশেষে সহাদর পাঠক মহোদরগণের নিকটে সবিনয় প্রার্থন' আই বে, এই গ্রন্থে যদি কোন স্থানে বিশৃত্ববে বা যে ভাবের ব্যাভর কালিছে, সেই স্থান করিছে, অধীন পর্যানন্দ অস্তব করিবে।

V4.

## তীর্থদেবকদিগের কর্ত্তব্য

তীর্থ বাজা করিবার পূর্ব্ধ দিবস গৃহে উপবাসপূর্ব্বক যথাশক্তি গণেশ,
পিতৃগণ ও বিগ্রহগণের পূজা করতঃ পরমানন্দে হাইচিতে যথানিরমে
শুভদিনে, শুভলগো যাত্রা করিতে হয়। তীর্থ স্থানে প্রাহ্মণের পরীক্ষা
করিতে নাই, অন্ধ্রগাইকে অন্নদান,ভিক্ষার্থীকে ভিক্ষাদান করিতে হয়।
তীর্থপ্রাদ্ধে অর্ধ্য বা আবাহন নাই, কি প্রশস্ত কি অপ্রশস্ত সকল সময়েই
প্রাদ্ধ করিতে পারা যায়। প্রসঙ্গত তীর্থে উপস্থিত হইয়া লান করিলে
দান কল পাওয়া যায় সত্যা, কিন্তু তীর্থে বাজান্ধনিত ফললাভের আশা
ভক্ষহ।

পুরাকালে ভীম্মদেবের একদা তীর্থ পর্যাটন করিবার বাসনা বলবতী হইলে, তিনি পুলস্তা ঋষির নিকট তীর্থ কর্ত্তবা বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে, ঋষিবরের নিকট উপদেশ পাইয়াছিলেন বে, যাহার হস্ত, পদ ও মন স্মান্থত, যাহার বিস্তা ও বৃদ্ধি আছে, সেই ব্যক্তিই তীর্থ ফললাঙ্ক করিতে পারে। যে ব্যক্তি জিতেক্রিয়, অল্লাহারী ও কামনা পরিশৃষ্ঠ হয়া কর্মাক্রেরে অবতীর্ণ হন, যিনি নিশাপ মনে ভক্তিসহকারে তীর্থ স্থানের দেবমৃত্তিগুলিকে ব্যার্থ ভগবানস্বরূপ জ্ঞান করিয়া অর্চনা করিয়া থাকেন, তিনিই তীর্থ ফললাভ করিয়া থাকেন। যিনি ক্রোধশৃত্তা, সভ্যানীল, দৃত্বত এবং সর্বভ্তে আত্মোপম হইয়া অর্গ্রসর হন, তিনিই তীর্থ ফল অজ্জন করিতে সক্ষম হন। ফলতঃ সংযতায়া না হইয়া শত সহত্র বার তীর্থ পর্যাটন করিলেও কেহই তীর্থ ফললাভ করিতে পারে না।

যে চিত্তে থলতা নিহিত আছে, তীর্থ স্থানে তাহার কিরপে পরি-জিরি হইবে ? চিত্ত নির্মাণ না হইলে দান, যজ্ঞ, পৌচ, তীর্থসেবা সকলই ত্তরে ম্নিমনোহর তড়াগ, সরোবর, বনরাজিনীল প্রগণ্চুথী উত্তুল, পর্কাতশৃল, আবার ইহার এক শৃল হইতে অপর শৃলে পতিত জীড়ানীল চঞ্চল নরনরজন গিরিনির্কার, আমলস্থানর তৃণক্ষেত্র অথবা অনন্তনীল অভ্যামীর ভীমকান্ত ভরজ্ভল— প্রকৃতির স্থানর দৃশুপটের এই নয়নানান্দান্তর চিত্রেপুরি ঘনা এক একে চক্ষের সমক্ষে কৃটিয়া উঠে, তথন মনে বে অভ্তপুর্ক অনাবিল আনন্দের স্থার হয়, উহা লেখনীর ঘায়া বর্ণনা অসাধা। আবার দেখুন, নির্কাক দেশ অমণাপেক্ষা প্রাপৃত হিল্পু ভীর্থক্তে পরিদর্শনে কি পবিত্র অর্থ শান্তির উপলাক্ষ হয়— সে আনন্দ সঞ্চয়ার্থে ভ্রমণ সঞ্জাত দৈহিক শ্রম বা কইকে কই বলিরাই অমৃভৃতি হয় না, বরং সে আনন্দের কণামাত্র আম্বাদনে ও নীরস হল্লকন্দরে শান্তির স্থা প্রস্থা প্রস্থা ব্যাহ্র ব্যার্থরে প্রবিত্র থাকে।

প্রমাণস্থরণ দেখুন—দোরভে গোরবময়ী পুলা ঈর্বরের অপুর্ব্ধ কৃষ্টি, কিন্তু উন্তানে কিশলয়শিরে সৌলয়শালিনী প্রাকৃতিত পুলা, পাত্র বিশেষের নিকটে পৌছিলে কেছ ভাছাকে সন্তুইচিতে দেবভার পাদ-পা্ম অঞ্জলি দিরা আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন, আবার কেছ বা সেই পুলা সংগ্রহ করিয়া দশজনের উচ্ছিটা, শ্বণিতা বারনারীর কবরীর শোভা সংবর্দ্ধন করিয়া স্থামূভ্রব করেন। ইহাতেই প্রমাণ পাওশা বার বে. অর্থ থাকিলেই সকলে স্বাবহার করিতে পারেন না।

কামনাপূর্জক যিনি যে কার্য্য করিয়া থাকেন, বথাকালে তিনি তাহারই ফললাভ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। পৌরাণিত মতে বালক ধ্রুব বিমাতা কর্ত্তক অপমানিত হইলে মাডার উপদেশ মত পিতৃ-রাজ্য লাভ করিবার জন্ত "কোথা হে অনাথনাথ পদ্মপ্লাশলোচন জীমধুস্দন",বলিয়া কামনাপূর্জক এক মনে এক প্রাণে তাঁহার উপাসনা করিয়াছিলেন, যথাকালে তিনি দিছিলাত করিলে দেই অগতির গতি,

ক্কপার আধার, করুণাময়ের কুপায় জবের অকিঞ্ছিংকর রাজ্য বাসনা বিদ্রীত হইরাছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রথমে তিনি সকামভাবে সেই পতিতপাবন গ্রীহরির উপাসনা করিয়াছিলেন বলিয়া দীর্ঘকাল তাঁহাকে রাজ্যভোগ করিতে হইরাছিল। এইরুপ আবার দেখুন, যে বালক পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করিবার জক্ত উপযুক্ত অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়ন করে, নিশ্চয়ই সে প্রথম হান অধিকার করিতে পারে। কিন্তু যদি কোন স্থানে ইহার বিপরীত ভাবপরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, যথানিয়মে অবস্তই তাহার অধ্যয়ন কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। ইহা হইতেই প্রমাণ পাওরা বার, কামনাপুর্বক যিনি যে কার্য্যে প্রযুক্ত হন, অবস্তই সে কামনা তাহার পূর্ণ হইরা থাকে।

মায়াময়ের "মায়া" এক অপুর্ব্ সৃষ্টি ! এই মায়াতে আবদ্ধ হইরা

জীবগণ মনের গতিকে জানিয়া-ভূনিয়া সকল কর্ম পণ্ড করিয়া থাকেন ।
প্রমাণস্বরূপ দেখুন—মহাত্মাগণ বে তীর্থ পর্যাটনকে মানবগণের মুক্তির
একমাত্র উপায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন—সেই পবিত্র তীর্থ দর্শনে
বাত্রা করিয়া ও মায়া সংসারের কথা না ভাবিরা থাকিতে পারেন না ।
হায় রে মন ! তোমার গতি এমনই অসার ও নগণ্য—একবার ইংরেজ
ও মাড়োয়ারি বণিক্দিগের প্রতি লক্ষ্য করিলে তাঁহাদের আচারব্যবহার অর্থাৎ তাঁহারা কে লে ধনোপার্জনের আশায় দেশ, ঘর, পুত্র,
পরিজনের মায়া পরিত্যাগ হরিয়া সাত সমুক্ত তের নদী পার হইয়া
কত দ্রে, কত দেশ-দেশা য়রে জয়ান বদনে অবিরত ধাবিত হইতেছেন, তাঁহারা ত আমাদের আয় সংসারের জন্ম এক দণ্ড ভাবিত বা
চিস্তিত হন না—তাই বিশ্বিমারা নগণ্য—কেন না ধর্মোপার্জন বা
পরজন্মে মুক্তির পথ পরিষ্ণার করিবার আশায় গৃহ হইতে দ্রদেশ তীর্থ
পর্যাটন করিবার সমর্থ কেবল ভাবিতে থাকি; এবার বৃক্ষি জননী

শ্বন্দ্র নিকট এই শেষ বিদায়—কি জানি, এই দ্র পথে কোনর জমলল ঘটিলে আর কথন আথীরস্বজনের সাক্ষাং লাভ হইবে না এই ছল্ডিস্তায় আকুলপ্রাণে কেবল সংসারের কথা, আথীর-স্বজন বজুবাহ্বরে কথা, পুর পরিবারের কথা, একে একে এই সকল স্থৃতি পটে উাদত হইলে মনটাকে চঞ্চল করিয়া তুলে। তীর্থ যাত্রায় স্থির সকল করিবার পূর্বে এই সকল ছল্ডিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক এক মঃ এক প্রাণে দেই পতিত পাবন শ্রীংরির শ্রীচরণ ধান করিতে পারিলে তাঁহার ক্লপায় কোনরূপে এই সকল ছল্ডিয়া আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না, অধিকন্ত তথা হইতে নির্বিদ্ধে প্রত্যাবর্তন করিতেও পারায়ায়।

বে ব্যক্তি তীথে গমনপূর্বক অস্ততঃ ত্রিরাত্রি বাস এবং গো, হর্ণ দান না করেন, ভাহাকে জন্ম জন্ম দ্রিদ্র হইয়া থাকিতে হয়। তীর্থ যাত্রাঘটিত যে ফণলাভ হয়, ভ্রি দক্ষিণ যজ্ঞ দ্বারাও তাদৃশ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় না :

সংদশ হইতে অপরিচিত বিদেশ বিশেষতঃ তীর্থ স্থানে কেছ পীড়িত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উতিত এবং এরূপ আহার্যোর ব্যবস্থা করিবেন, যাহা সহজে পরিপাক হয় অর্থাৎ যে কস্ত খাইলে অস্থা হইবার সন্তাবনা, উহা সর্বতোভাবে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য । তীর্ম সান হইতে নিজালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন পুর্কিক গঙ্গা স্থান প্রভৃতি যে সকল বিধি প্রথম ভাগে প্রকাশিত হুইয়াছে, তদ্মুবায়ী ব্যবস্থালি পালন করিলে প্র ফাছনেক লালাভিপাত ক্রিতে পার। যায়।

#### আবশ্যকীয় দ্রব্যের যায়;—

উলিথিত এই সকল তীর্থ সানে যাত্রা করিবার পূর্কের নিয়লিথিত জ্ঞানুত্রলি কর্ত্রবোধে সংগ্রহ করিবেন।

বিশেষতঃ গোহাটীর অন্তর্গত শ্রী শ্রীকামাখ্যাদেবীর দর্শন যাত্র। করিকার সময় কিছু ভাল চাউল, একটা ষ্টোভ, কড়া, খুস্তি ১ দফা, বিছানা
১ দফা, একটা মসারি, স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকিলে নারিকেল তৈল, আয়না,
ট্রিকণী প্রভৃতি লইবেন। কারণ এপ্রদেশে মসার উৎপাত অত্যস্ত ক্ষাধিক প্রিল্ফিক ভইয়া থাকে।

দেবার্চনার মধ্যে— নিদ্ধি, সাজি, থালা, গেলাস, পঞ্চরত্ব, মসলা,
সিন্দুর, সিন্দুরচ্ব্রী, সোমবাতি, একটা সোণার নথ, এতন্তির সমস্তই
তথার পাওয়া যায়। য়ায়োরা কাঁচা স্থপারী ব্যবহার করিলে অস্থধ বোধ করেন, তাঁহারা এখান হইতে প্রাতন স্থপারী সংগ্রহ করিবেন।
এতন্তিয় কিছুশীত বল্ল সঙ্গে লইবেন।

৺চ জুনাথ তীর্থে বাইবার সময় সিদ্ধি, রক্তচন্দন কাঠ, মদলা, কর্পূর, ধূপ, গাঁজা এবং নিজেদের বাবহাবের নিমিত্ত একটা ষ্টোভ, কড়া, খুদ্ধি > দফা, বিছানা > দফা, বিছু শীত বস্তুও সংগ্রহ করিবেন।

দাৰ্জিলিং বা পশুপতিনাথ দর্শনের সময় যত কিছু সংগ্ৰহ করুন আব নাই করুন, বিছানা ও শীত বস্ত্র অধিক পরিমাণে লইবেন। রক্ত-চন্দন ২ থানা, হারিকেন লঠন একটা, উপরোক্ত এই কয়টী সামগ্রী কর্তব্যবোধে সংগ্রহ করিবেন।

নর্মদা, প্রভাগ ও ধারকাপুরী দর্শন যাত্রার কালে অধিক পরিমাণে পঞ্চরত্ব, ধারকাপতির পোষাক, নৃপুর, মদলা প্রভৃতি এবং কিছু শীভ বস্তুও সংগ্রহ ক্রিবেন।



| বিষয়                            |           |         |       |     | পৃষ্ঠ |
|----------------------------------|-----------|---------|-------|-----|-------|
| ্তীর্থদেবকদিগে<br>তীর্থদেবকদিগে  | ব কর্ত্বা | r       |       |     |       |
| বোদ্ধে নগর                       |           | •••     | •••   |     | :     |
| এলিফ্যাণ্টা কেপ                  |           | •••     |       |     | •     |
| বোহাই প্রেসিডেন্সী               | •••       |         | •••   |     | •     |
| পূণা                             | •••       | •••     | •••   | *** | a     |
| ক চছদেশ                          |           | • • • • | •••   | ••• | 3 •   |
| দ্বারকাপুরী                      |           | •••     | •••   | ••• | >>    |
| হারকার মন্দির                    | •••       | •••     | •••   | *** | >8    |
| কামরূপ যাতা                      | •••       | •••     | •••   | ••• | >>    |
| গোহাটী                           |           | •••     | •••   | ••• | २३    |
| বৃদ্ধপুত্তে স্থান যাত্ৰা         |           | •••     | • : • | ••• | २१    |
| এ একামাখ্যাদেবী দর্শন            | ণাতা      | •••     | •••   | ••• | 230   |
| দেবীর উৎসৰ                       | •••       | •••     |       | ••• | 4.8   |
| <u>শী</u> শীভূবনেশ্বরী           | •••       | •••     | •••   | ••• | ৩৮    |
| ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদের উৎপত্তি ও       | মাহাঝা    | •••     |       | ••• | 8 5   |
| ভগাচল দৰ্শন যাত্ৰ।               | •••       | •••     | •••   | ••• | 84    |
| উৰ্বাণী কুণ্ড                    | •••       | •••     |       | ••• | 8 2   |
| অখ্যান্ত দেবালয়                 | •••       | •••     | •••   | ••• | 8 %   |
| <b>ব</b> শিষ্ঠাশ্ৰম              | •••       | •••     | •••   | *** | ৫२    |
| श्री श्री कारमयत्राप्तर पंर्मन य | াবা       |         | •••   | ••• | 49    |
| <b>এ</b> এ কি দারে মর জীউ        | •••       | •••     | •••   | ••• | ७२    |
| প্ৰীপ্ৰীৰয়গ্ৰীৰমাধৰকীট          |           |         |       | *** | ৬২    |



## চিত্ৰ-সূচী

| বিষয়                                    |                  |         |                    |            |                | পৃষ্ঠা     |
|------------------------------------------|------------------|---------|--------------------|------------|----------------|------------|
| <b>ৰোদ</b> াই সহরের প্রধান               | রাস্তার দৃশ্য    |         | •••                |            |                | 2          |
| গোদাবরীতীরস্থ নাসিব                      | মহরের প <b>ং</b> | ংবটী কু | ্টার ও <b>অপ</b> র | পির ঘাটম   | (ক্দিরের দৃখ্য | •          |
| হারকার মনির                              |                  |         | •••                |            |                | >8         |
| 🔊 একামাখ্যাদেবীর মা                      | म्म त्र          |         | ***                | •••        |                | ৩          |
| কামরপে একাপুত্র নদের                     | নৌকার দৃ         | 5       | •••                |            | •••            | 8 9        |
| <b>ৰ</b> শিভাখন                          |                  |         | • • •              | ***        |                | 6.3        |
| অক্সপুরনদের উপরিভাচ                      | গ উপদ্বীপের      | দৃগ     | •••                |            | •••            | <b>e</b> 9 |
| ব্যাসকুণ্ডের দৃশ্য                       |                  |         |                    |            | • • • •        | 9 •        |
| শীশীচন্দ্রনাথ ও উনকোট                    | শিবের বাট        | এবং 1   | বিরপাক্ষদেবে       | র মন্দিরের | ৰ দুখ          | ৯২         |
| গিরিভিত গঙ্গোত্রণীদের                    | ীমশিরের          | দৃশ্য   | • • • •            |            |                | >२∙        |
| দার্জিলিং ঔেশনের দৃত্                    | • • •            |         |                    |            |                | ३२१        |
| মলরোডেব দৃগ্                             |                  |         |                    |            | •••            | >8 9       |
| কাঞ্নজভ্যার মেঘরীর দৃ                    | IJ               |         |                    |            |                | 303        |
| <b>নেপালী খ</b> ঁটালীর দৃগ্ত             | • • •            | • • •   |                    | ***        |                | 269        |
| <b>ক</b> টোমূও সহরের গথ <sub>ু</sub> জয় | ্জ নদিবের        | দৃগ     |                    |            |                | 396        |
| পত্রপতিনাথের মন্দির প                    | থের দৃশ্য        | ***     | •••                |            |                | 240        |





## চক্রনাথ তার্থ দর্শন যাত্রা

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত ৮চক্রনাথ তীর্থ অবস্থিত। কলিকাতা হইতে এই তীর্থে বাইতে হইলে প্রথমে শিরালদর প্রেশন হইতে রেল গাড়ীর সাহায়ে গোয়ালন্দ নামক প্রেশনে উপস্থিত হইতে হয়, তথা হইতে ট্রেণ বদল করিয়া এ, বি, রেলযোগে চাঁদপর জংশন প্রেশনে অবতরণপূর্ব্বক এখান হইতে পুনরায় অপর লাইনে রেল গাড়ীতে আরেয়হণ করিয়া চাঁদপুরের অন্তর্গত দীতাকুণ্ড নামক প্রেশনে নামিতে হয়।

সীতাকুও চট্টগ্রাম জেলার একটা প্রধান মহকুষা। এথানে হাট, বাজার, স্থল, কাছারী, পুলিস, পোষ্টাফিস সমস্তই বর্তমান। নগরটাতে বহু লোকের বসতি আছে। এই বিস্তৃত জনপদপূর্ণ নগরের সীতাকুও নাম কেন হইল, তহিবরে কথিত আছে, ত্রেতামুগে পূর্বত্রন্ধ ভগবান শ্রীরামচক্র পিতৃসত্য পালন করিবার সময় বনবাসকালীন একদা অমুজ্প লক্ষণ ও সীতাদেবীসহ এই স্থানে মথন মহামুনি ভার্গবের আশ্রমে উপস্থিত হন, তথন ভাগাবান ঋষি তাঁহাদিগের শ্রীচরণ বন্দনাপূর্ব্বক আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু লক্ষীস্থর্জপিনী জনকনন্দিনী সীতাদেবীকে অতান্ত পরিশ্রাস্থর্জা নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার শ্রান্তি দ্ব করিবার অভিলাধে যোগবল অবলম্বনে আশ্রমের অনতিদ্বে একটা কুণ্ডের স্টি করেন, ভৎপরে ভক্তিসহকারে কুডা-

ঞ্লিপুটে দেবীকে ঐ কুণ্ডে স্থানপূত্রক পরিতৃপ্ত হইতে স্থান করেন। সাধ্বাসতী সীতাদেবী ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জ্ঞ কণ্ডে অবগাহনপ্রবিক নিমাজ্জত হইবামাত্র কুণ্ডাস্থিত "তীর্থ" মা मार्थ (मरीत द्रापा हद प्रशंत পूजा कतिएक नागिरनम, এই करण र সময় অতীত হইতে লাগিল। এ'দকে রঘুবীর দেবীর উঠিতে বিল দেখিয়া অধীর হইলেন, জাঙ্গ তিনি অভ্যান করিয়াছিলেন—সীতা ও কণ্ডে নিম্ভিত চুট্যাছেন, স্তুরাং কোধের বশবভী হইরা আপন ধকুকে ট্রার দিয়া কওভিত জল শুফ করিবার মানসে ইহাতে আগ-বাণ নিকোপে করিলেন: ইহার কলে কঙ্টী অগ্নিয় হইয়া ৩৯৯ ২ইতে লাগিল, ঠিক সেই সময় প্রসন্তমনে সীভাদেবী স্থান কার্যা সম্পন্নপর্ব্ধ 🛎 পরিতপ্ত হছল জীলান্সনে মিলিতা হইলেন, এবং যথায়থ বিলম্বের কারণ প্রকাশ করিলেন, তংশ্রবণে রাঘবশ্রেষ্ঠ মনে মনে লজ্জিত হই-লেন, এবং আগন ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কুগুন্থিত ভীর্থবারিকে এই বলিয়া আশীর্জাদ করিলেন যে, আমার সন্তান অব্যর্থ-কিন্ত ক্রোধ-বশতঃ আমি যে অগ্নিবাণ ইহাতে ৩০% হুট্বার জন্ম নিক্ষেপ করিয়াছি. উহা আজি হইতে কলির চারি সংজ্ঞাবংসর প্রয়ন্ত অগ্নিময় হইয়াও আমার আশীর্কাদে নির্কিলে গীতার মহিমা প্রকাশ করিবে, তৎপরে ভীর্থ কুণ্ডকে শুক্ষ হইতে হইবে; তংগঙ্গে ইহার অগ্নিও নির্দ্রাণিত बहरत । कक्षामधी भीजारमधी जयम मान मान जातिर कर आमावह বিলম্বের কারণ প্রভার আজায় তীর্থ কুওটার অধঃপতন হন্শ, অত্এব কোনরপে ইহাকে অক্ষয় করিতে হইবে। এইরপে স্থির করিয়া তিনি ধর্ম দাক্ষাপ লক কণ্ডস্থ ভীর্থবারিকে প্রদল্পনে এই বলিয়া বরদান করিলেন যে, অতঃপর যে কেহ এই জালাময় সংসারের নানা প্রকার বিল্ল অতিক্রম করিয়া এই কুণ্ডে লান করিবে—আমার বরপ্রভাবে THE PARTY

্রীক্তনি নিঃদদ্দেহে দকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া অত্তে প্রীহরির প্রীচরণে ্ৰীন প্ৰাপ্ত হইবেন। সীতাদেবী প্ৰমুখাং এই অভয়ঝণী বিঘোষিত ্ষ্টলে পর, ভারতের নানাভান হটতে তথন গলেদলে কাভারে িকাতারে অসংখ্য ভক্ত নরনারীগণ এখানে উপ্তিত হুট্গা যুক্তি কামনায় ্রিই অগ্নিয় তীর্থ কণ্ডে স্নান করিতে লাগিলেন। মহযি ভাগ্ব এই কণ্ডটাকে চির্প্রণীয় করিবার জন্ম দেবীর নামালুলারে ইহাকে সীতা-কণ্ড নামে প্রসিদ্ধ করিলেন। এইরূপে প্রত্যুত ভক্তগণের আগমনে দেই জনশুর নিজ্জন স্থানটী পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। ব্যবসাধীগণ লাভের বশবন্তী হট্যা এট স্কুযোগ পারত্যাগ না করিয়া এথানে দোকান, হাট, বাজার প্রভৃতি আনরও যাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্ম ঘর বাড়ী প্রস্তুত করাইয়া ৩' পরদা উপার্জন করিতে লাগিলেন। কাল্জুমে সেই জন-শ্র নির্জন ভানটা একণে বছ লোকাল্যে পরিপর্ণ ইইয়া সমস্ত গ্রাম্টীর নাম মীতাকুও হইয়াছে। সীতাকুও তীর্থ স্থান্টা, সীতাকুও নামক ষ্টেশনের এক মাইল দূরে অবস্থিত। টেশনের স্লিকটেই বাজার. মোহান্তালয় ও গৌরাঙ্গলয় আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। এই বাজাব মধো বিহাৰ যানীনিবাস নিৰ্দিত আছে।

আমরা সদলবলে সীতাকুও ষ্টেশনে উপস্থিত ইইবামাত্র, ৮৮ ক্রনাথের পাণ্ডাগণ আমাদিগকে তীর্থবাত্রী দেখিয়া সকলে একংয়াগে
পরিবেষ্টন করিলেন ' তথন আমি আমাদের পাণ্ডা রাঘ্বকৃষ্ঠ অধিকারীর নাম উল্লেপ করাতে উচ্চারই অধীনস্থ একজন কর্মচারী যত্ত্বের
সহিত আমাদিগকে উক্ত পাণ্ডার বাটীতে লইয়া গেলেন। পাণ্ডার
বাণ্ডীটা ষ্টেশনের অনতিদ্বে অবহিত। যে বাটীতে আমরা উপস্থিত
ইইলাম অর্থাং পাণ্ডা যে বাটীতে বাস করেন, সেই বাটীর
চতুদ্দিকস্থ ঘরের ছাদ থড় দ্বারা আচ্চাদিত এবং ত্রিমংল। অন্ধর

মহলে স্বরং পাঞা ঠাকুর স্ত্রী পুত্র লইয়া বনবাদ করেন, তথায় কে অপরিচিত লোক প্রবেশ করিতে পান না। বিভীয় মহলে কোন দ ভীধবাত্রী সপরিবারে আসিলে তিনি তাহাদিগকে এই ছিতীয় মহ বাদ করিতে অধিকার দেন। অবশিষ্ঠ তৃতীয় মহল। এই মহল ৈঠকথানারতে সজ্জিত। পাণ্ডা ঠাকুর প্রথমে আমাদিগকে এ দ্বিভীয় মহলেই বাসা দিয়াছিলেন। পূর্বে হইতে আমাদের ৮চন্দ্রনা তীর্থ দর্শন বাসনা বলবতী ছিল, এই নিমিত্ত কামাখ্যায় পাণ্ডার নিক হউতে এখানকার পাণ্ডা রাঘবড়ফা অধিকারী মহাশ্যের *নামে এক* থানি অপারিস পত্র সংগ্রহ করিয়া রাথিয়াছিলাম: কারণ তিনি একদা বালয়াছিলেন, যদি কখন আপনারা সীতাকুতে ৮চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শন কবিতে যান, ভাষা ষ্টলৈ আমার এই পত্রথানি তথাকার পাণ্ডা রাঘ্ব-ক্ষণ্ণ অধিকারীকে প্রদান করিলে তিনি সকল বিষয়ে আপনাদের সহায়তা করিবেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, এই রাঘবকৃষ্ণ অধি-কারী জাঁহারই একজন আত্রীয়। এই নিমিত্ত ভাঁহার বাকোর উপর নির্ভর করিয়া এখানে রাঘবচন্দ্র অধিকারীকে পাঙা পদে নিযক্ত করি-বার জন্ম, তাঁহারই নাম উল্লেখ করিয়াছিলান। সে যাহা হউক, একংশে সেই স্থপারিস পত্রথানি **তাঁ**হাকে প্রদান করাতে দেখিলাম, তিনি পুর্বাপেক্ষা আমাদিগকে অত্যন্ত যত্ন করিতে লাগিলেন এবং বহি-ভাগের সেই বৈঠকথানা ধরখানি স্তব থালি করাইয়৷ ই রুসজ্জিত খর-বানিতে আমাদের অবস্থান করিতে অনুমাত করিলেন। বৈঠকথানা খরথানি মধাম মহলের যাতীবাদ ঘর অপেকা দহত জংগে পরিভার. নিরাপদ ও পরিচ্ছর। ইহার বহির্ভাগের চতদিকে মেটে দেওয়াল **ছারা স্থুরক্ষিত। তাহার উত্তর্গিকে পুথক একথানি ঘর রন্ধনশালারূপে** নিদিট হইল। এই ভূহথানি ব্রুট স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার পক্ষে

ছিপ্যক্ত এবং স্থবিধাজনক বিবেচনা করিলাম। এক্ষণে এই পাণ্ডার যত্ত্ব আমামরা অত্যস্ত সুধী হইলাম সত্য, কিন্তু মনে মনে চিন্তিত হইলাম: 🐃 ারণ যিনি প্রথমে এত যত্ন করিতেছেন, শেষ সুফলের সময় না গোল-যোগ বাধান, ইহাই চিস্কার প্রধান কারণ হইয়াছিল। অবশেষে নানা ক্ষপে বাক্যালাপের পর বাদা ভাডা এবং দেব দর্শনের ও স্ফলের জন্ম কিরপে খরচ লাগিবে. এই সকল বিষয় মীমাংসা করিতে মনস্ত করি-লাম। তথন অধিকারী মহাশর আমাদের মনের ভাব অনুমান করিয়া হাস্তদহকারে উত্তর দিলেন, "মহাশয় সে জন্ম আপনারা চিস্তা করিবেন যে ব্যক্তির স্থপারিদ পত্র আপনারা আনিয়াছেন, তিনি আমার পুজনীয় খশু মহাশয়, দেই পুজাপাদ খশু মহাশয় এই পত্তে আমায় অফুরোধ করিয়াছেন যে, আমার এই স্কল পরিচিত শিশ্বাদিগকে বাবাজীর নিকট পাঠাইতেছি, যাহাতে ইহাদের সকল প্রকারে স্থাবিধা हम. (म विषय वित्भव लक्षा दाथित : हेशात यकि को नक्ष रम, ৰা মামার নিকট কোন রূপ মসন্তোষ্ত্রনক পত্র আনে, তাহা হইলে তাহার জন্ম তুমিই দায়ী। "এতক্ষণে আমাদের দেই সুপারিস পত্তের মর্ম অবগত হইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম, এবং কম্বদিন অবিশ্রান্ত কষ্ট ভোগের পর, পাণ্ডার উপদেশ মত দেদিন আহারাত্তে বিশ্রাম করিতে মনস্থ করিলাম। বলাবালুলা, বাদাবাটীর নিকটেই বাজার থাকায় তথায় আবিশুকীর বাবতীর দ্রব্য সামগ্রী অক্লেশে সংগ্রহ করিলাম।

পর দিবস পাণ্ডা ঠাকুরকে ভগবান ৮চন্দ্রনাথ দেবজীটর দর্শন করিতে যাইবার জন্ম অফুরোধ করিলাম। তিনি আমাদিগকে এক-জন পুরোহিতের সহিত ব্যাসকুতে সক্ষরপূর্বক স্নান করিলা ভদ্ধকলেবরে দেব স্থানে যাইতে অফুমতি করিলেন। বলাবাছলা, প্রত্যেক ভক্তকেই প্রথমে এই ব্যাসকুতে স্থান করিয়া ভৎপরে দেবস্থানে যাইতে হয়।

## ব্যাদকুও

পাণ্ডার নিযুক্ত পুরোহিতের সহিত আমরা সকলে বাসাবাটী হইতে বহির্গ হ ইয়া প্রায় অর্জ মাইল দুরে বাসকুণ্ড নামক ভার্থ স্থানে উপ-স্থিত হইলাম। এই কুণ্ডটী দেখিতে ঠিক যেন একটী মধ্যম আকারের প্রজ্ঞিনীর মত। ইহার একদিকে একটী বাধা ঘাট আছে, দেই ঘাটটী বেমেরামতি অবস্থার থাকার ক্রমণঃ ধ্বংদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কুণ্ডটীর জল অপার্কার এবং পক্ষে পরিপূর্ণ। আমরা পুরোহিত ঠাকুরের উপদেশ মত প্রথম এই পবিত্র কুণ্ডে সঙ্কল্প্র্রক স্থান ও তর্পণ সমাপন করিয়া ইহার পশ্চিমতারে তৈরবনাথের মান্দরে প্রবেশ করিলাম। এই মন্দিরের দক্ষিণে তৈরবনাথে, বামে চিভিকাদেনী, ইহারই মধ্যভাগে মহামুনি বাসেদেবের পাষ্যান্ময় মৃত্তি বিরাজমান। তথার দেবতালিগের যথানিয়নে দর্শন, স্পর্শন ও অর্চনাদি সমাপন করিয়া জীবন ও নম্ম সার্থক বেধে করিলাম। পাঠকবর্গের প্রীতির জন্ম বাসকুণ্ডের এক-থানি চিত্র প্রদন্ত হইল।

ভৈরবনাথের নান্দরের সমূথে একটা ছোট নাটমন্দির আছে।
এই ভৈরবনাথ এথানকার একটা জাগ্রত দেবতা। প্রায় প্রতিদিনই
এথানে মান্দিক পূজা ও ছাগ বলি হইয়া থাকে। পাণ্ডাদিনের নিকট
উপদেশ পাইলান, স্থানায় অধিবাদীনিগের মধ্যে যথন, কাহারও
কোনরূপ আপদ-বিশদ উপপ্তিভ হয়, তাঁহারা তবনই এই ভৈরবনাথের
নিকট মান্দিক করিয়া থাকেন, এবং ভৈরবনাথের রূপায় দেই বিশদ
হইতে উদ্ধার হইলেই আপন আপন মান্দিক পূজা প্রদান করিয়া
ধাকেন। এইরুপে ভৈরবনাথের বিস্তর আয় হইয়া থাকে।

ব্যাসকুণ্ডের উপরিভাগে মন্দিরের কিঞ্চিৎ উত্তরে বটুক বৃক্ষ নামে



ব্যাস কুত্তের দৃশ্য।

শ্বক অন্ত বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। কপিত আছে, এই বৃক্ষমূলে ব্যাসদেব, মহেশের আদেশ মত তপস্তা করিয়া সিদ্ধিলাত করিয়াছিলেন ব্যালিয়া, বৃক্ষের নিমন্ত কুণ্ডটী ব্যাসকুগু নামে থ্যাত হইয়াছে। এই বৃত্তকর কুলের স্থায় আশ্চব্য বৃক্ষ বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। বৃক্ষের মূল স্থানটা ইঠক বারা বাঁধান আছে। এখানে মন্ত্রপৃত করিয়া পাঁচটী লোই নিক্ষেপ করিবার প্রথা আছে। এইরপে ব্যাসকুগু নামক তীর্থ স্থানের নিয়ম সকল পালনপূর্বক প্রোহিতের উপদেশ মত ভগবান স্বয়ন্থনা শির্ম কলন। করিতে যাতা করিলাম। স্বয়ন্থনাথের মন্দিরটী এখান হইতে প্রায় অন্ধি মাইল দূরে অবস্থিত।

#### ব্যাদকুণ্ডের উৎপত্তির কিম্বদন্তী এইরূপ;—

কাণীধানের অবিষ্কৃতক্ষেত্রের মাহাত্মা বিবোষিত হইলে পর, মহাত্মান বাদদেব কাণর পরপারে এক স্থানে আপন নামান্ত্র্যারে একটা নৃত্র কাণীর স্থি করিতে লাগিলেন, ঐ নৃত্র কাণীর নাম ব্যাদকাণী হইল। মুনিবর এই ব্যাসকাণীর মাহাত্মা কাণীর অবিমুক্ত ক্ষেত্র অপেক্ষা অধিক করিবার মানস কারলেন, কেন না তিনি স্থির করিমাছিলেন, কণীক্ষেত্রে যদি কোন মহাপাণী অভ্যত্রে পাপ কার্য্য করিয়া কাণীবাদী হইয়া আর কোনরূপ পাপ কার্য্যেরত না হয়, তাহা হইলে মহেশের স্থপায় অন্তে তিনি মোক্ষণাভ করিয়া বৈকুঠে স্থান প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু আনার কাণীতে যদি কোন পাপী অভ্যত্রে পাপ কার্য্যেরত থাকিরাও এখানে পাপ কার্য্য করে, এবং এই স্থানের সীমার মধ্যে দেহ ত্যাগ করিতে পারে; তাহা হইলে মানার কুপায় দে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মুক্তিলাভ পাইবে। মহানায়া অন্তর্পাদেবী ব্যাসম্নির মনোভাব অন্তরে অবগত হইয়া এক বুলাবেশে ব্যাস ব্যায় মূল্র কাণী নির্মাণ করিতে-

ছিলেন—তথার উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বাবা! তুমি এক মা আগ্রহের সঞ্জি এখানে কি করিভেছ ?"

বাস-মালামগীর মাধা অবগত না হইয়া বলিলেন, "বুড়ি! আমি এখানে এমন একটা কানী নির্মাণ করিতেছি যে, আমার এই ক্ষেত্রে বে কোন মহাপাপী আসিরা বাস করিবে, অথবা অপর কোন হানে পাপ কাব্য করিয়া যদি আমার প্রতিষ্ঠিত কানীসীমার মধ্যে থাকিরাও সর্কানী পাপে রত হয়, এবং এখানে দেহ ত্যাগ করে, তাহা হইলে আমি স্বয়ং তাহাকে মুক্তিদান করিয়া শিবলোকে স্থান দান করিব।"

ব্যাস প্রমুখাৎ দেবী এইরূপ অবগত হইয়া কিয়দূর অগ্রসর হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ছই-এক পদ পশ্চান্তাগে আসিয়া পুনরায় অগ্রসর হই। ব্যাসকে বলিলেন, "বাবা, তুমি কি বলিলে—এখানে মরিলে কি হয় বলিলে বাবা ?"

এইরপ পুন: পুন: জিজ্ঞাসা করাতে ব্যাস বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এবানে মর্লে গাধা হয়, ভন্তে পেয়েছিস্ বুড়ি!"

দেবী "তথাস্ত" বলিয়া তাঁহার আশা ব্যর্থ করিয়া আপন গস্তব্য স্থানে প্রাহান করিলেন।

ব্যাসদেব আপন বৃদ্ধির দোবে এইরপে দেবীর নিকট পরা ইইয়া
আরু কর্কার্য্য হইলেন। কারণ ব্যাসদেব যে কাশীর স্পষ্ট কি ি ান, এই
সীমার মধ্যে কেহ প্রাণ ত্যাগ করিলে তাহাকে দেবীর বরপ্রভাবে
গর্দিত জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এই কারণে মনের হংগে মহেশ্বরক প্রসার করিবার মানসে ব্যাসদেব বিশ্বেশ্বর নির্মিত কাশীসীমার মধ্যে
এক স্থানে বসিরা তপতা করিতে লাগিলেন। ভোলা মহেশ্বর স্থানির আচরণে পূর্ব্ব হইতে অসম্ভই হইয়াছিলেন, কিন্তু এবার তাহার ভক্তিতে
তুই হইয়া ব্যাসের অভীই সিদ্ধ করিবার মানসে তাহার সাধ্যের কাশী- ালার মধ্যে স্থানদান না করিয়া বহু দ্রদেশে এই চক্রনাণ তীর্থ স্থানে দিশীর
ক্রিয়া ঐ নিন্দিট স্থানে তাঁহাকে তপস্তা করিতে আণেশ করিলেন। যে
নে শ্লপাণির শ্লটী পতিত হইয়াছিল, মূল অস্ত্র পতিত হইবার
ভাবে সেই স্থানটী এক কুণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। যে কুণ্ড মহেশ্বের
ক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, দে কুণ্ডের মাহাত্মা বর্ণনাতীত।

## ৺স্বয়স্তুনাথের দর্শন যাত্রা

ব্যাসকুও হইতে পূর্বাদিকে প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া কটা পাহাড়ের উপরিভাগে ভগবান স্বঃস্কুনাথের দর্শন পাওরা যায়। ৎপরে মন্দির পার্থে প্রীরাম, লক্ষ্ণ, সীতা, অরপুণা প্রভৃতি বহবিধ প্রেহ মৃত্তির দর্শনলাভে চরিভার্থ হইবেন, সন্দেহ নাই। এই দেবালয়ে ঠিবার সিঁড়ি আছে, পাহাড়টাও বেশী উচ্চ নয়। যে পর্বভোপরি স্বয়্ত্রনাথ বিরাজ করিতেছেন, তাহার নিমন্তরে অনেকগুলি তীর্থ রাজিত। যথা;—সীতাকুও, রামকুও, লক্ষণকুও, কালী বাড়ী ও রাথ নদ। বেলা বার ঘটকার সময় ভগবানের মৃগমন্দিরের প্রবেশ রে চিরপ্রথামুলারে বন্ধ হয়, এইরূপ উপদেশ পাইয়া পাঙার আদেশ ত নিমন্ত তীর্থগুলির সেবা না করিয়া সর্বপ্রথমেই আমরা ৮ স্বয়্রভূবাথের দর্শন করিতে মনত করিলাম; কারণ এই পর্বতে নিমন্ত সকল তীর্থ আছে, উহাদিগের একে একে সেবা করিতে হইলে বলা অধিক হইবে—তথন ৮ স্বয়্রস্কুনাথের মন্দির বন্ধ হইয়া ঘাইবে, তরাং এই পর্বতোগরি আরোহণপূর্বাক প্রথমে পরম করণাময় ক্রপার আধার ক্রগৎ-পিতা ব্রম্কুনাথের মন্দ্রির

. অনাদি লিস মৃতি দশন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করিলাম। বাজি মন্দির ধার রক্ষা করে, তাহাকে সাধামত কিছু দান করিতে হয় আমরা সচরাচর যেরূপ অনাদি-লিস্প দশন পাইয়া থাকি, ভগবা স্বঃভুনাথের লিস্কটী কিন্তু সেরূপ দশন পাইলাম না।

কথিত আছে, "কলিয়গে বসামি চুলুশেখবে" সেই বাক্য পালনা তিনি স্বয়ং চন্দ্রনাথ অষ্ট্রশক্তি অষ্ট্রমর্ত্তিতে স্বয়ন্ত লিঞ্চরূপে এথানকা তীর্থসমূহে বিরাজ করিতেছেন। এই লিঙ্গরাজের আফুতির ভাব ক্র সুল হইতে স্কা হইয়া অগ্রভাগটী অতি স্কাপে গিণ্ড। কত দেশ কত বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি এরূপ আশ্চর্য্য আরুতি লিজমূর্ত্তি আমার নয়নগোচর হয় নাই। ৮ স্বয়স্থনাথের মন্দির স্থানটা পরিসর অল্প: তথাপি এথানকার মনঃপ্রাণ ম্য়কর চিত্তবিমোহন প্রার ভিক শোভা দুর্শন করিলেই আনন্দিত হুইতে হয়। মন্দির মধো স্থানে ভগবান বিরাজ করিতেছেন, দেই স্থানটী লোহ নির্ম্মিত রেলি দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাহার চতুর্নিকে অল্প পরিদর স্থানও আছে। পুজারী পণ ঐ রেলিংএর এক ধার সর্বদা তালাবর করিয়া রাখেন। যাত্রী নিকট কিছু পুণক দক্ষিণা পাইলে তাঁহারা ঐ তালা বন্ধ ফটকটী খুলিয় তন্মধ্যে ভক্তগণকে প্রবেশ করাইয়া তাহাদের প্রদত্ত পুলা ঐ স্থানে প্রহণ করেন, এবং তংগঙ্গে দেব অঙ্গ স্পর্শ করিতেও স্থিকার দেন নচেৎ এই রেলিংএর বহির্ভাগ হইতে অতি কষ্টে পুন.. ডালা প্রাদা করিতে হয়। বলাবাছলা, এই রেলিংএর বহির্ভাগ হইতে দেব আং ম্পর্শ করিবার উপায় নাই। ভগবান স্বঃস্থনাথের লিগগাত্রে উচুনী। থাক্যক্ত একটা বেডের মত রেখা থাকায় ইহার সৌন্ধ্য আরেছ বুদ্ধি করিয়। তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিতেছে। শিঙ্গরাজের নিয় ভাগের চারিদিক গভীর থাদযুক্ত। হস্ত দ্বারা ইহার তলদেশ স্পশ যায় না। ভক্তপণ এই লিখের মন্তকোপরি যাহা প্রদান করেন

যা মোহস্তের, আর পূজান্তে যে দক্ষিণা দেন—উহা পূজারীদিগের

পা। এই নিয়ম সর্কাত্রই আছে। এক্ষণে মোহস্তের নামে উচ্ছেদের

কিদমা কজু হওয়াতে গবর্গনেন্ট হইতে একজন রিসিভার নিযুক্ত

যাছেন, তিনিই এক্ষণে মোহস্তের যাবতীয় কাজ-কর্ম চালাইতেছেন।

ধন আর মন্দিন মধ্যে মোহস্ত আসিতে পারেন না, স্মৃতরাং মোহস্তের

পো মৃল্য সরকারে জমা হইতেছে। এই সকল মৃল্য সংগ্রহের জন্ম

কর মধ্যে সদাসর্কাট একজন রিসিভারের লোক উপস্থিত থাকেন।

ইর্লেপ আমরা ৮পারস্থানের সেবা এবং ভীর্থের নিয়ম সকল পালন

রিলাম।

কথিত আচেছ, ভক্তিপূর্ম্বক ভগবান স্বয়স্থনাথের দর্শন করিলে হস্ত্র অধ্যাধ যজের ফললাভ হয়। দক্ষযজে সতা প্রাণ ভাগা করিলে, াফ্র-স্বদর্শন চক্রে সেই মৃতদেহ ছিন্ন করিয়া চতুর্দ্ধিক বিকীর্ণ করিয়াইলেন। ঐ সময় চক্রনাথ পর্কতে সতীর ছিন্ন দেহের দক্ষিণ হস্ত ডিয়াছিল বলিয়া চক্রনাথ ভীর্থ ভগবান চক্রশেখরের অত্যস্ত প্রির্থ নি হইয়াছে, এই স্থানে তিনি চিরাধিষ্ঠিত।

চন্দ্রনাথ মন্দিরের পশ্চাতে বুদ্ধদেবের পদ্চিক্ আছে, সেইজন্ত বাদ্ধ সম্প্রদায় এই স্থানকে অতি পবিত্র তাওঁ স্থান বলিয়া মনে করেন।

স্বগ্রন্থের মন্দিরত বাহির-প্রাপণের চতুর্দ্ধিক অনেকগুলি প্রতি-ইত শিবলিক্স দর্শন করিয়া কত আনন্দ অনুভব করিবেন, সন্দেহ নাই। মন্দিরের সমুথে একটা দরদালান আছে। এখানে দেব উদ্দেশে বেদ পাঠ ও হোমাদি ক্রিয়া সম্পর হয়। ইহার এক পার্শ্বে আনেকগুলি শাল-য়ম শিলা দেদীপামান। তাহার বাম পার্শ্বে একটা বাধান বেদী দেখিতে বাওয়া যায়; ক্থিত আছে, ঐ বেদীটী দাদশটী শালগ্রাম শিলার উপর অবস্থিত। বিজয়া দশমীর শুভদিন এবং মন্তান্ত কোন বিশেষ পর্কদি উপলক্ষে ঐ বেদীর উপর স্বয়ং মোহস্ত মহাশর উপবেশনপূর্বক ভগ বানের মহিমা প্রচার করেন। ইহার সল্লিকটে আবার একটা গদি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই গদাঁটীতে প্রভাহ মোহস্ত বিসয়া আগফ কাল্ল-কর্মা পরিচালনা করিতেন; একণে মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়াডে এই গদাঁটা শুক্ত অবসার আছে।

স্বয়স্থ্নাথের পূজার বা দক্ষিণার কোন বাঁধা নিয়ম দেখিতে পাই লাম না। ভক্তগণ সাধামত যাহা সন্তুষ্ট হইয়া প্রদান করেন, পূজারী ঠাকুরকে তাহাই লইতে হয়, কিন্তু দক্ষিণা তাঁহাদিগকে যতই প্রদান করুন না কেন, তাঁহারা কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না। শিবরাজির সময় এখানে বহু দূরদেশ হইতে বিতার ভক্তগণের সমাগম হয়।

এই মন্দির সমূপে একটা ভোগ মন্দির আছে। পূর্ব্বে এখানে কোন ভোগ মন্দির না থাকার পূজারীদিগকে অভ্যন্ত কটু ভোগ করিছে হইত; সম্প্রতি রক্তপুর জেলার জনৈক ভক্ত এই কট্ট দুরীকরণাথে বছ অর্থ ব্যয়সহকারে ইংা নির্মাণ করাইয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন, তৎসঙ্গে পূজারীদিগের অভাবটাও পূরণ করিয়াছেন। পাঠকবর্গের প্রতির জ্লা একথানি স্যাস্ত্নাথের মন্দিরের চিত্র প্রদত্ত হইল।

মোহতের নামে মোকদ্মা হইবার প্রধান কারু এই যে, তিনি বাড়বানলের পাণ্ডার ক্ষুন্দরী যুবতী কস্তার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত এথানকার পাণ্ডাগণ এবং চটুগ্রামের অধিকাংশ সম্রাস্ত ব্যক্তি এমন কি উকীল মোক্তারগণ পর্যান্ত একত্রিত হইয়া মোহত্তের এই গহিত কার্যো প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, মোহত্তের বিবাহ প্রথা কোন স্থানেই নাই। যে মোহন্ত বিবাহ করেন, ত সংসারী হইলেন— মতএব সংসারী ব্যক্তি মোহস্তপদে অধি
ত সংসারী হইলেন— মতএব সংসারী ব্যক্তি মোহস্তপদে অধি
ত কিছুতেই কোন কলোদার হইল না দেখিরা তাঁহার। সকলে এক

াগে গভর্গেন্ট বাহাতরের নিকট স্থবিচারের জন্ত আশ্রম গ্রহণ

বিরাছেন। মোহস্ত উত্তর দিরাছেন, আমি শাস্ত্রমতে কাহাকেও

ববাহ করি নাই বা সংসারী হই নাই, তবে কার্যাসিদ্ধির জন্ত শক্তির

মাশ্রম গ্রহণ করিয়াছি মাত্র— স্থতরাং ইহা দোষনীয় হইতে পারে না।

মোহস্তের আমলে ইতিপুর্ব্বে প্রত্যেক যাত্রীকে ১০০ গাঁচ সিকা

দিনীতে জমা দিরা দেবদর্শনের জন্ত ছাড় পত্র লইতে হইত, কিন্তু সদা
সর গভর্গমেন্ট বাহাত্র যাত্রীদিগের স্থবিধার জন্ত উক্ত প্রথা রহিত

করিয়া দিয়াছেন।

তৎপরে কিছু নিমে অবতরণ করিবার সময় পাওা ঠাকুর "কালী-বাড়ী" নামক তীর্থ স্থানে লইয়া গেলেন।

## কালীবাড়ী

এখানে প্রস্তরমন্ত্রী দশভূজা কালিকাদেবীর প্রস্তিমাধানি দর্শন করিয়া জাবন সার্থক করিলাম। মন্দিরাভাস্তরে জগজ্জননী নানা অলকাবে বিভূষিতা হইয়া যেন পুরী আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। "চন্দ্রনাথ তীর্থ" একটী পীঠ স্থান। "চন্ট্রলে দক্ষবাহুর্প্পে ভৈরশ্চন্দ্র শেষবঃ:" ইহার সন্নিকটে অনেকগুলি তীর্থ বিরাজমান—কিন্তু দ্রাব্রাহ, অগমা, ভীতিসকুল পর্বাভ মধ্যে তীর্থগুলির অবস্থান বলিয়া সকলের ভাগে এই সমস্ত তীর্থ স্থানগুলির দর্শন লাভ হয় না।

চন্দ্ৰনাপে যে সমস্ত তীৰ্থ বিরাজিত, যথাকুক্রমে সেই সকল তীর্থ স্থানগুলির নাম প্রকাশিত হইল ;— ১। ব্যাসকুণ্ড, ২। সীতাকুণ্ড, ও। রাম ও লক্ষণকুণ্ড, ৪। মঃদ দেবের নেরায়ি, ইহা "জ্যোতির্ম্ব" তীর্থ নামে থাতে, ৫। ময়৸ন বা স্বর্ম্ভু গয়া, ৬। কালীবাড়ী, ৭। ৮/য়য়ড়্নাথের মন্দির, ৮। উন কোটা শিবের বাটা, ৯। বিরুপাক্ষদেবের মন্দির, ১০। চক্রনাথ, ১১) পাতালপুরী, ১২। বাড়বানল কুণ্ড, ১০। লবনাক্ষকুণ্ড, ১৪। গুরুধুন ১৫। ব্রহ্মকুণ্ড, ১৬। সহস্রধারা, ১৭। স্ট্রকুণ্ড, ১৮। কুমারীকুণ্ড ১৯। আদিনাথের দেবালয়।

এই আদিনাথের দেবালয় দর্শন করিতে ছতি জন্ন লোকেই
প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া জগ্রসর হন। ইহা চট্টগ্রামের ৩
কোশ দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের মধ্যবতী মহেশথালি দ্বাপের এক পর্ক্ষতে।
পরি বিরাজিত।

#### মন্মথ-নদ

শু শীকালীকাদেবীর শ্রীচরণ বন্দনাপূর্বক আরও কিছু নিমে অবতরণ করিয়া দিঁড়ির তলদেশে এক কৃদ্ধ বারণা প্রবাহিত হইতেছে
দেখিতে পাইলাম। ঐ বারণাই "মন্মথ-নদ" তীর্থ নামে থ্যাত। ৮ স্বঃস্থ্
নাথের পাহাড়টা দক্ষিণে রাথিয়া একটা অপশন্ত বাস্থা দেখিতে পাওথ
যায়, সেই রাস্তার ধারে ধারে কিয়দ্ধ অগ্রসর হইটেও "স্বয়স্ত্নাথ
গ্রাম" নামে এক কৃত্তে উপস্থিত হওয়া যায়। এই গণাকৃত্তেই চক্রনাথ
তীর্থ নিমিত্তক পার্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এখানে স্বরস্ত্র্গয়া বা মন্মথনদ তীরে প্রয়গ তীর্থের ক্রায় প্রথমে মন্তক মুন্তন, তৎপরে যথানিখ্যম
পিওদান করিতে হয়। পূর্বের এই স্থান অনাস্ত ছিল; তথন শ্রাদ্ধ
কবিবার পক্ষে অভান্ত অস্থবিধা হইত, সম্প্রতি এক অভুল ঐব্যাহঅধিশ্বী হিন্দুর্মণী যাতীদিগের অস্থবিধা দুবীক্রণাথে বহু অর্থ বায়-

প্রকারে এথানকার এই পুণাভূমির উপরিভাগে করোগেট ছাদ্যুক্ত অভ্যানি গৃহ নির্মাণ করাইয়া সাধারণের যে কত উপকার করিয়াছেন, 🕯 বর্ণনাতীত। এই গ্রহের মেজেটী পাকা এবং রেলীং দ্বারা বেষ্টিত। 🚾 হর পাশ্চম দকে একটা থাদ আছে, ঐ থাদের ধারে বসিয়া ঘাত্রীগ্র্প নিত্পুক্ষদিলের উদেশে পিওদান করিয়। আপন আপন মুক্তিস্থ 📰 শত্ত করিয়া থাকেন। তৎপরে গর্কতের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া অংখান হটতে কিন্নুদ্র পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইলেই "সীতাকুণ্ড" নামক আবাচীন পুণাকুও দশন পাওয়া যায়। এফণে কলির চারি সহত্র বংসর 🟿 তীত হওয়ায় এই কুওটা প্রীরাম বাক্যে ভরাট হইয়া গিয়াছে, কিন্ত 🌉 হবি ভার্গবের আশ্রম মন্দিরের চুড়াটী অভাপি এই ভীর্থ হানটা দ্দিদেশ করিবার জন্ম মন্তক উন্নত করিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য 🌌 দান করিতেছে। এই হানটী অতি নির্জ্জন ও কানন-সৌন্দুর্য্যে এত 🖣মালক্কত যে, এই পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইলেই স্থান মাহাত্মাগুওলে 🎆ন যেন ভগবৎপ্রেমে মুগ্ধ হয়। ভক্তগণ এফণে এই নিন্দিষ্ট স্থানে উপ-বিত্ত হইয়া সীতাদেবীর রাকাচরণ ছইথানি আহরণ করেন, এবং এই শ্লুগ্রভূমির কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা মন্তকে শ্রেপন করিয়া আপনাদিগকে 🏚 রিতার্থ বোধ করিতে থাকেন, ইহার পরই রাম ও লক্ষণ কুও। ক্থিত আছে, শ্রীরাম ও লক্ষণ ছই ভাতা ভার্গব মুনির আংশ্রমে অংব-ছানকালে এই পাশাগ্নিশ কুগুদ্ধে স্নান করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহাদের নামানুদারে কুও্বয় প্রেসিক হইয়াছে। ইহারা ছোট চৌবাচছার স্থায় দেখিতে, কিন্তু সংস্কার অভাবে জল তুর্গন্ধয় হইয়াছে। সে যাহা হউক, পাণ্ডা ঠাকুরের উপদেশ মত এই কুণ্ডদ্বতের জল স্পর্শ করিয়া চরিতার্থ বোধ করিলাম। এইরূপে উপরোক্ত তীর্থ স্থানগুলির াৰবা করিতে বেলা অতিরিক্ত হইয়াছিল, হতরাং মেদিনকার মত

আর অপর কোন তীর্থে অগ্রসর না ছইয়া বিপ্রামের জন্ত এখান হয়। বাদাবাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

# ভগবান স্বয়স্তৃনাথের নরলোকে প্রকাশ সম্ব

কিম্বদন্তী এইরূপ ;—

পুরাকালে এই স্থান গভীর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। ইহার সন্নিক্ট স্থানে যে সমস্ত অধিবাসী ছিলেন, তাহারা সকলেই জাতিতে মুদলমান ত্রাধোকেবল একজনমাত্রজকের বাস চিল। এই রজকের অনেই ঞালি গুৱৰতী গাভীছিল, সে প্ৰতাহ প্ৰাতে উঠিয়া আপন গাভী গুলি জ্ঞাদোহন করিয়া তৎপরে গোয়াল ঘর হইতে ছাডিয়া দিত তথ গাভী ঞলি নিকটত্ত পর্বতে ও জঙ্গলে সমস্ত দিন তাধীনভাবে চরি আবার সন্ধ্যার কিছু পূর্বের প্রসন্নমনে আপন আপন গোয়ালে প্রতা গমন করিত। এইরপে কিছদিন অতীত হইলে পর একদা রঞ দেখিল যে, তাঁহার সমস্ত গাভীগুলির মধ্যে একটা সর্বব স্থলক্ষণযক ছাইপুট গাভী পূর্বের ভায় আর হগ্ধ দিতেছে না, তথন সে মনে ম ভাবিল যে, নিশ্চয় কোন চষ্ট লোক আমার ক্ষতি করিবার অভিপ্রাট এই গাভীর হগ্ন দোহন করিয়া লয়: ঐ চোরকে ধরিকার মানদে একা রজক অনক্ষ্যের গাভীর অনুসরণ করিল। এইরে:প কিয়দর অগ্রস ছইলে পর দে স্বচকে যাহা দর্শন করিল, উহাতেই তাহাকৈ স্কৃত্তি হটতে হটল। কারণ এই গাজীটী প্রথমে গোরাল ঘর হটতে বহির্গ<sup>ত</sup> হটয়া অন্ত কোন স্থানে না যাইয়া ক্রমণ: এক পাহাডে উপস্থিত হটগ তথার এক জঙ্গলাকীর্ণ উচ্চ টিপির উপর পশ্চাতের তুই পা প্রসারণ ক্রিরা দাঁডাইল. এবং তৎক্ষণাৎ ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার তাহার বাঁট হইটে

বিল ধারে ছগ্ধ ক্ষরণ হইতে লাগিল; এইরূপে গাভীটী তাহার সমস্ত ক্ষ্মিনান করিয়া আপন গস্তব্য স্থানে প্রস্থান করিল। রক্তক এই ক্রিয়া দুখ্য অবলোকন করিয়া এক মনে কেবল এই বিষয় চিস্তা বিত লাগিল, কিস্ত কিছুতেই ইহার নিগৃঢ় তন্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিল ক্ষা তথন হতাশ মনে এবং ক্ষ্পেপাসায় কাতর হইয়া সেই পর্বতের ক্ষানে বিদ্যা কেবল এই বিষয়ই চিস্তা করিতে করিতে নিজাভিত্ত ক্ষেতে ভগবান স্বয়ন্ত্ব তাহার উপর সদয় হইয়া স্বপ্নে দর্শনদানে আদেশ বিলেন, "ভক্তবীর! তোমার অচলা ভক্তিতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি, মি আমার প্রসার ব্যবস্থা কর।"

রজক বথে সেই তেজপুঞ্জ ভগবানের অপরপ রূপ দর্শন করিয়া ভাগ্রনিপটে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, যে আমি অধম জাতি; করেপে ভগবানের পূজা করিব, ঐ পরীর নিকটে কোন ত্রাহ্মণ দূরে বাক্ক—কোন হিন্দুর বসতি পর্যান্ত নাই। অতএব আমি নীচ জাতি ইয়া কিন্নপে দেবাদেশ পালন করিব। এই চিন্তাতেই তাহাকে আকুল বিলা, তথন স্বয়ন্ত্রনাথ পূনর্কার তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া মধ্র চনে উপদেশ দিগেন, "ভক্তচ্ডামণি! তুমি চিন্তিত হইও না, এথান ইতে ২০ ক্রোশ দূরে "মঠবাড়া" নামক এক গ্রাম আছে, তথায় মাত্র মাত্র অধকারী বাস করেন। তুমি আমার উপদেশ মত তথায় গমন কর এবং তাহাদিগকৈ আমার পাণ্ডা পদে নিযুক্ত কর, আরও তাহাদিগকে আমার পাণ্ডা পদে নিযুক্ত কর, আরও তাহাদিগকে আমার পাণ্ডা পদে নিযুক্ত করি আজা শিরোধার্য্য হির্মা মঠবাড়ী গ্রামে নির্কিলে উপস্থিত হইয়া দেব আজ্ঞা প্রায়ে হরিয়া মঠবাড়ী গ্রামে নির্কিলে উপস্থিত হইয়া দেব আজ্ঞা প্রচার হরিল। রজক প্রস্থাৎ এই শুক্ত সংবাদ প্রাপ্ত করিয়া দেবদেবার

ভার বইবেন : অধিকারীয়া বে পুলক নিবুক্ত করিলেন, তিনি হি করিয়া দেখিলেন বে, এই দেব এক "অনাদিলিফ"। অতএব: দেবের পূলার স্বন্দোবন্তের নিমিত্ত একটা নোহত্তের আবভাক হি কোন গৃহত্তের মোহত ছওলা কর্ত্তব্য নহে, কারণ এই জাগ্রাভ দেবল পূজার কোনরপ ক্রটি ছইলে তাহাকে স্ববংশে নির্বংশ ছটতে চটা পভারী ঠাকরের নিকট অধিকারীরা এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত ক্র সকলে যুক্তিপূৰ্বক পশ্চিম দেশীয় একজন সন্নাসীকে এই স্থানে আন डेबा डीबाटक है स्माहल भाग नियुक्त कतित्वन । उनविध वे साहता डेक्का मुम्मानिम्दम (मन्द्रम्या विनाद नामिन । वनावाङ्गा (य. मस्त्रमाः) অভিজ্ঞ, সর্বত্যাগী এবং সর্ব্বস্তুণের আধার না হইলে কেহ কথন মোল পদের যোগা হইতে পারেন না। এই মোহস্তের আবার অনেক গুলি চেলা থাকে। কোন মোহতের মৃত্যু হইলে যিনি তাঁহার প্রধান চেল সাব্যস্ত হন, অপর অপর বিখ্যাত তীর্থ স্থানের দশজন মোহস্ত উপজি থাকিয়া সেই প্রধান চেলাকেই স্ক্সিমকে মোহত পদে অভিষিত্তী করেন। এইরপ ব্যবস্থার ওপে কোনরপ গোল্যোগ হইবার সম্ভাবন থাকে না.নচেৎ সকল চেলাগুলিই মোহস্ক হইবার জন্ম বিভাট ঘটাইভে পারেন: এই নিয়ম এ পর্যান্ত সকল স্থানেই চলিয়া আদিতেছে। । ষাহা হউক, মঠবাডীর অধিকারীদিগের ঐকান্তিক প**ি**্ম সেই স্থানে ভগবানের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া মোহস্তের আদেশ মত যথানিয়া স্বয়স্থ্নাথের সেবা হইতে লাগিল। বলাবাছণা, এই আট ঘর আ কারীরাই এই দেবতার পাণ্ডা হইলেন, কিন্তু দেবাদেশ মত তাঁহা निष्क कथन शृक्षा करत्रन ना। बहेक्रार्थ जगवान अरुक्ताथ नजरणाः প্রকাশিত হইয়াছেন।

পর দিবদ পাণ্ডা ঠাকুরের উপদেশ মত আমহা সকলে তাঁহার

অধীনত একজন আহ্মণ কর্মচারীর সহিত কুমারীকুও ও বাড়বানৰ ্রামক তীর্থদ্বের সেবা করিবার জন্ম প্রস্তুত হইলাম। সীতাকুণ্ডের ্ৰালাবাটী হইতে "বাড়বানলকুণ্ড" নামক তীৰ্থ স্থানটী অন্যুন পাঁচ মাইল ্ৰিকিণ কোণে অবস্থিত। এখান ইতে কুমারীকুগু নামক তীর্থ স্থান শৌবার তিন মাইল দুরে অবস্থিত। এই ৮ মাইল পথ সীতাকুণ্ড ্ষ্টিইতে একাধিক্রমে গমনাগমন করা অত্যন্ত কটদায়ক: করেণ কোথাও শর্কতের পার্যদেশ, কোথাও প্রশস্ত রাজপথ, আবাব কোথাও বা বন-্রিকস্পাকৃতি স্থান ভেদ করিয়া উপরোক্ত তীর্থ স্থানছয়ের পাদদেশে ্রীউপস্থিত হইতে হয়। এইরূপ উপদেশ পাইয়া আনামরা পদবজে বা ুঁগো-শকটের সাহায্য না লইয়া সীতাকুও টেশন হইতে বাড়বানল 🕯 নামক তীর্থ স্থানটী দুর্শন করিতে রেল্যোগে যাত্র। করিয়াছিলাম। এই তীর্থ স্থানে রেলে যাইলে সীতাকুণ্ডের পরবর্তী কাডবা নামক ষ্টেশনে /৫ ভাড়া দিয়া বাইতে হয়। ষ্টেশন হইতে তীর্থ স্থানটী অন্যন মাত্র দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। এথানকার রাস্তা প্রায়ই সমতল, স্থুতরাং উঠা নামার কণ্ট নাই, এইরূপে অক্লেশে এই পথের উপর দিয়া তীর্থ-তীরে উপস্থিত হইলাম। এই ষ্টেশনের সন্নিকটেই ক্যারীক্ত নামক ভীর্থনী অবস্থিত।

## কুমারীকুও

কুমারীকুণ্ড নামক তীর্থ টী এক অন্তুত দৃষ্ঠা ! ইহা একটী অধিময় জলন্ত জলকুণ্ড। এথানে মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক সঙ্কল্পসহকারে জল স্পর্শ করিতে হয়, কেহ বা স্নান করেন ; তৎপরে এথানে পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে তর্পন এবং দেবতাদিগের উদ্দেশে হোম করিতে হয়। আমা-দিগের প্রোহিত ঠাকুর বলিলেন, যাহারা কুমারীকুণ্ড ও বাড্বানদে

মান করিতে ইচ্ছা করেন,ভাহার। উভর কুওতেই স্নান করিতে পালেন কিন্তু যাহারা ছই কুণ্ডে মান না করিবেন; তাহার। কুমারীকুণ্ডে সর্বর পূর্বাক জল স্পর্শ, তর্পণ ও হোম করিবে একই তীর্থ ফল প্রাপ্ত ইবেন, সন্দেহ নাই। তাহার উপদেশ মত আমরা কুমারীকুণ্ডের জল স্পর্শ করিয়া অপরাপর নিয়মগুলি পালনপূর্বাক এখান হইতে ছইখানি গোল্কট ভাড়া করিয়া বাড়বানলকুণ্ডের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম।

## বাড়বানল তীর্থ

এই তীর্থ স্থানটা সমতলভূমি হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চে এক মন্দির মধ্যে বিরাজিত। মন্দিরের প্রবেশ পথের সম্পুথ ভাগের স্থানটা পরিকার মারবেল প্রস্তর হারা গাঁথা। অবগত হইলাম, জনৈক বাঙ্গালী—যান্ধানিদিগের বিশ্রামের জন্ত এই স্থানটা নিজ ব্যয়ে বাঁধাইয়া দিয়াছেন। স্থানীয় পাগুরে নিকট উপদেশ পাইলাম, শিবরাত্রির সময় এখানে অভ্যন্ত ভিড় হয়, ঐ সময় তীর্থ কুণ্ডটীর হুইটা মুখ খোলা রাখিয়া অপর ছুইটা মুখ খোলা রাখিয়া অপর ছুইটা মুখ বেলা রাখিলে এক যোগে অধিক সংখ্যক যাত্রীর স্থান করিবার অস্থবিধা ঘটে। মন্দিরাভাতরে প্রবেশ করিয়া যাহা দর্শন করিলাম, উহাতে আল্রহ্যাত্তি ছুইলাম। বাড্বানল নামক পবিত্র কুণ্ডটী চতুকোণাক্রতি এবং দেখিতে এক প্রকাশ ভোবার জ্ঞায় এখানকার পাণ্ডা স্থতর। পুরোহিত ঠাকুরের নিকট উপদেশ পাইলাম, এখানকার একজন পাণ্ডার এক যুবতী স্থান্দরিক ক্যার রূপে মুয় ইইয়া প্রয়ন্থের মোহন্ত বিপদ্প্রস্ত ইইয়া রাজ্বারে বিচারার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। বাড্বাকুণ্ডের গভীরতা যে কব

ৰ্ক্তিনন. ইহা পুশ্বর তীর্থের স্থায় অতলম্পর্শী, আবার কেহ বলেন, এই ক্রিনী পাতালের সহিত সংলগ্ন আছে। ইহাদের কোন কণাটা ঠিক 🗯 জানিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক, যাত্রীগণ যাহাতে এই **শ্বভ**লস্পশী পবিত্র কুণ্ডে নির্বিল্লে বসিয়া স্থান করিতে পারেন, তাহার ক্রানোবস্ত আছে। একথানি মোটা লোহের চাদর প্রস্তে পাঁচ হস্ত শ্রিমাণ তাহার চারি ধারে লোহার জাল দ্বারা বেষ্টিত, এইরূপ এক-শীনি চাদর কুণ্ড জলের তিন হস্ত নিয়ে মোটা শিকল দারা ঝোলান লাছে। স্থানীয় পাণ্ডারা আপন আপন যাত্রীদিগকে সেই চাদরের ্রীপর সাবধানের সহিত বসাইয়া স্নানসহকারে ভক্তদিগের মুক্তি পথ ্রীরিঙ্কার করাইয়া দেন, কিন্তু যে সকল যাত্রী এইরূপ ভয়াবহ ও কইকর অবস্থায় মুক্তি স্নান করিয়া স্বর্গের পরিবর্ত্তে পাতালে যাইবার জ্বন্ত ভীত 🗽 ইবেন, পুরোহিতগণ সেই সকল যাত্রীদিগকে কেবলমাত এই পবিত্র 🗫 ওবারি স্পর্শ করাইয়া থাকেন। এ তীর্থেও দঙ্কলপূর্বক স্নানাস্তে 庵পণ দেবতাদিগের উদ্দেশে হোম প্রভৃতি নিয়মগুলি পালন করিতে 🔭 য়। বাড়বানল কুণ্ডের পূর্বপ্রাস্ত কোণ হইতে একটা অগ্নিশিথা অন-্বিত দপ্দপৃশকে প্রজ্ঞিত হইতেছে, এবং সর্বসমক্ষে উখিত হইয়া 🖢 গবানের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। এই অগ্নিশিধা এক অপূর্বে দৃশু ! খিলীলাময়ের স্পটির মধ্যে যে সমস্ত লীলা আছে, তন্মধ্যে ইহা এক অভুত ্শীলা! যে অগ্নিতে জল দিলে তাহার তেজ প্রশমিত হয়, সেই অগ্নি অতল জলরাশির মধ্যে থাকিয়াও সতত ক্রীড়া করিতেছে, অথচ স্নানের সময় সেই জলের শীতলতা অনুভব হয়। কণিত আছে, যি নি ভক্তি-সহকারে শুদ্ধচিত্তে এই পবিত্র বাড়বানলে স্নান করেন, অস্তে স্বয়ং সদাশিব তাঁহাকে মুক্তি প্রদানপূর্বকে শিবলোকে স্থানদান করেন। এইক্সপে উপরোক্ত কুণ্ডদ্বয়ের সেবা করিয়া ইহার নিক্টবত্তী এক স্থানে

কালভৈরব ও অন্নপূর্ণাদেবীর দর্শন করিয়া জীবন ও নয়ন চরিতাং করিলাম; তৎপরে পথিমধ্যে জালামুখী কালীমূর্তিও দর্শন করিলাম। কথিত আছে, ভাত্তপূর্মক এই কালিকাদেবীর দর্শনে মানব, সকল প্রকার জালা যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন; তাহার পর এথান হইতে লবণাক্ষ নামক তীর্থের সেবা করিবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম।

## লবণাক্ষ তীর্থ

কুমারীকুণ্ড হইতে লবণাক্ষ তীর্থ স্থানটী অন্যুন ছই মাইল দুরে অবস্থিত। এই ক্রোশব্যাপী পথ কোথাও পর্বতের পার্যদেশ, কোথাও বন জঙ্গলাকৃতি স্থানের মধ্য দিয়া, আবার কোথাও বা রাজপ্থের উপর **দিয়া যাইতে** হয়। যাঁহারা এই তুর্গম পথ চলিতে অসমর্থ হইবেন. তাঁহাদিগকে গো-যানে যাইতে হইবে। বলাবাত্ল্য, আমাদিগের স্কৃতি স্ত্ৰীলোক এবং অসমৰ্থ বালক-বালিকা থাকাতে বাধ্য হট্যা গো-ষানের সাহায্যে এই তীর্থের পাদমলে উপস্থিত হইয়াছিলাম। লবণাক ভৌর্থ টি এক প্রস্রবণ বিশেষ। ইহার জল উষ্ণ ও সমুদ্রের কলের ভার আস্বাদে লবণাক্ত: এই কারণের জন্ম এই তীর্থ কুণ্ডটীর নাম "লবণাক্ষ" **হটরাছে। লবণাক্ষের সম্মিকটেই বাসিকুও নামে ভার একটী কুও** বিরাজিত, অর্থাৎ লবণাক্ষ তীর্থকুণ্ডের জল উথলিয়া যে স্থানে পতিত হইতেছে, দেই স্থানটাই বাসিকুও নামে খ্যাত হইয়াছে। পুরোহিত ঠাকুরের উপদেশ মত সর্বপ্রথমে আমরা সকলেই এই বাসিকুণ্ডের জল স্পূর্ণপূর্বক কায়া 🖰 ভ করিয়া তৎপরে ল্বণাক্ষ কুণ্ডে স্নান করিলাম। লবণাক্ষ কুণ্ডটা একটা গৃহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহার উপরিভাগে এক পার্ষে এক স্থান হইতে অগ্নিশিখা বহির্গত হইতেছে এবং নীল-

ক্রি একটা রেখা কুণ্ডটীর উপর পতিত থাকিয়া ইহার মাহাত্মা শ করিতেছে। এই কুণ্ডের জল অধিক উষ্ণ নহে, কিলা সান বার সময় অগ্নি-ক্রীড়া হইবার নিমিত্ত কোনরূপ অন্নবিধা ভোগও তিত হয় না। ইহার বে স্থান হইতে অগ্নিশিখা বহিণতি হইতেছে, ই স্থানের তীরে পা**ণ্ডার নিযুক্ত একটী লোক** ব্যিগা যাত্রীদিগের কট হইতে পয়সাআবাদায় করিয়া সংগ্রহ করেন। তীর্থ কুওটী যে হৈ অবস্থিত, সেই গৃহের কোনদিক হইতে আলো প্রবেশের পথ না ৰাকাতে ইহা অন্ধকারময় অবস্থায় বিরাজ করিতেছে, এথানে তিল ত্রিপণ করিবার নিয়ম আনছে। আংশচর্য্যের বিষয় এই যে, এখানে কেবল বাসিক্ত ও লবণাক্ষ কৃত ব্যতীত অপর অপর বতগুলি জলাশয় দেবিতে পাইলাম, তাহাদের মধ্যে সকলগুলিরই জল আস্বাদে মিষ্ট। কুও গৃহটীর বহির্ভাগে ক**য়েকটা দেবদেবীর প্রতিমূ**র্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যা**র।** এই তীর্থেরও পাঙা বা পরে। ছিড স্বতর। তাঁহাদিগকে সাধ্যমত কিছ দক্ষিণা প্রদানসহকারে এখানকার তীর্থ নিয়মগুলি পালন করিতে হয়। এইরূপে লবণাক্ষকুণ্ডের দর্শন ও স্পর্শন করিয়া এথান হইতে স্থ্য-কণ্ডের মাহাত্মা দর্শন করিতে বাতা করিলাম।

## সৃ্য্যকুণ্ড

শবণাক্ষকুণ্ডের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব-পশ্চিমে স্থাকুণ্ড নামক তীর্থটী বিরাজমান। এই কুণ্ডের জ্বল সর্ব্বাই উঞ্চতার অফুডব হয়। এথান-কারও পাণ্ডা বা পুরোহিত স্বতম্ভ। তাঁহাদের সাহায্যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সহলপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে তীর্থবারি আগন মতকে সিঞ্চন করিয়া এথানকার নিয়মগুলি পালন করিলাম,তংপরে এই জান হইতে সহস্রধারা নামক তীর্থ স্থানে যাইবার জন্ম প্রস্তুত ক্রমনাম, কিন্তু উপ্ রোক্ত তীর্থ কয়েকটীর সেবা ও দর্শন করিতে বেলা অত্যন্ত অধি হইরাছিল, স্তরাং শীতাকুতের পাগুর লোক যিনি আমাদিগের সং ছিলেন, তাঁহার উপদেশ মত সেই গ্রামে তাঁহারই পরিচিত এক ব্যক্তি বাটীতে সদলবলে দেদিনকার মত বিশ্রাম স্থ্য অস্তুত্ব করিয়া প দিবস যথাসময়ে সহস্রধারার মাহাত্ম্য দুর্শন করিবার জন্ম যাত্রা করিলাম

### সহস্রধারা তীর্থ

স্থাকুও হইতে "সহস্রধার।" নামক তীর্থ হানটী অন্যুন অর্দ্ধ মাই।
দ্বে অবহিত। এই অর্দ্ধ মাইল পথ হুই পর্বতের মধাহুল দিয়া গমন্
করিতে হয়। সহস্রধারাও এক অপূর্ব্ধ দৃশ্য। প্রায় হুই শত হস্ত উচ্চ
এক গিরিশৃল হইতে অবিরত ব্যরণার জল প্রচাণ্ড বেগে নিঃস্ত হইয়
পর্বতের নামা স্বানে উচ্চ শিলাথণ্ড বাধা প্রাপ্ত হইয় সহস্রধারে
ইহার জল ইতস্ততঃ নিক্পিপ্ত হইতেছে; এই কারণে ইহার নাম সহস্রধারা হইয়াছে। সহস্রধারার দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। কবির কল্পনা
তীত। লেখনীর দারা ইহার সৌন্ধ্য ব্যক্ত করা অশাগ্য। কত পরিশ্রান্ত যাত্রী মনের স্থেব এখানে এই সহস্রধারার পদপ্রান্ত প্রস্তুপ্ত হইতেছেন এবং প্রাণ ভরিয়া লীলামরের অপূর্ব্ব স্প্তির মধ্যে তাহার নানা
প্রস্তার স্থিব সৌন্ধ্য দর্শন করিয়া তাহারই প্রশংসা করিতেছেন,
তৎসক্ষে আপন আপন শারীরিক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় সার্থক বিবেচনা
করিতেছেন। বলাবাছল্য, আমরাও এ বিষয়ে কোনটাই বাদ দিই
নাই। স্থানীর পাণ্ডার নিকট উপদেশ পাইলাম, এই সহস্রধারার জল

াসেলিলা নকাকিনী নদীর সহিত সংযুক্ত আছে। এই নিমিত্ত সহস্র-রার তীরে বসিয়া যথানিসমে মন্দাকিনীর উদ্দেশে সহল ও তর্পণ কার্য্য পদ্ধ করিতে হয়। তীর্থ স্থানের সিলিকটেই যাত্রীদিগের বিশ্রামের য়া একথানি করোগেট টীনের ছাদণ্ড গৃহ আছে, আবভাক মত ক্রগণ তথার বিশ্রাম করিয়া থাকেন। এইরূপে এখানকার নিম্মগুলি লনপুর্বাক ব্যাক্ত্র নামক তীর্থে যাত্রা করিলাম।

## ব্ৰহ্মকুণ্ড তীৰ্থ

সহস্রধারার সন্নিকটে এক অভ্যুক্ত পাহাড়ের উপরিভাগে জঙ্গলারত হানে ব্রহ্মকুণ্ডটা অজ্ঞানভাবে বিরাজিত। এখানে প্রোহিতের সাহায্যে মন্ত্র উচারণপূর্বক সদল করিতে হয় এবং ভক্তিসহকারে ইহার পবিত্র বারি মন্তকে সিঞ্চন করিতে হয়। ব্রহ্মকুণ্ডে উল্লেখযোগ্য এমন কোন কিছু মাহাত্ম দর্শন পাইলাম না, তবে ইহার জল ঈষ্ণ উষ্ণ ও লবণাক্ত মাত্র, আরও এই কুণ্ড মহধ্য সদাস্ববদা এক প্রকার বৃদ্বৃদ্ উঠিতেছে, ইহাই ইহার মাহাত্ম দর্শন করিলাম।

## গুরুধুনী তীর্থ

ব্ৰস্কুণ্ড হইতে এই গিরিশুদের পাদমূলে উপস্থিত হইবামাত্র পাণ্ডা ঠাকুর ইহার নিমভাগের এক স্থান নির্দেশ করিয়া বাললেন, ইহাই "গুরুধুনী তীর্থ"। গুরুধুনীর মাহাত্মা অফুত ! এখানে দৃষ্টিপাত করিলে কেবল পাহাড় গাত্র হইতে অগ্রিশিখা দেখিতে পাণ্ডয়া যায়; ঐ আগ্র-শিখাই গুরুধুনী নামে গ্রাদিদ্ধ। এই তীর্থে অগ্রিম্পর্শ ও প্রণাম ভিন্ন অপর কোন কার্য্য নাই। সীতাকুও হইতে বহির্গত হইয়া এথানে যে সকল তীর্থ সানের অলোকিক দুশু সকল নয়নগোচর হইল, উহা এক মুবে কত প্রকাশ করিব, এক হত্তে লিখিয়া কত বর্ণনা করিব। কল কথা, এখানে যে সকল অভুত অভুত দুশু এবং সৌন্দর্য্য দর্শন করিলাম, উহাতেই অর্থ ব্যয় এবং পরিশ্রেমের সার্থক বিবেচনা করিতে লাগিলাম। উপরোক্ত তীর্থ স্থানগুলি দর্শন ও স্পর্শনসহকারে গেদিনকার মত বিশ্রাম করিতে মনস্থ করিলাম, কারণ এই অপরিচিত স্থানে ক্রমাণত মুই দিবস অনিলাও অনিয়মে আহার এবং সম্মৃত্ত পাহাড়ে আরোহণ ও অবতরণ করিয়া অতাতা ক্রাক্ত হইয়াভিলাম।

### ৺চন্দ্রনাথদেব দর্শন যাত্রা

পর দিবস প্রত্যুবে ভগবান চক্রনাথদেবজীউর পবিত্র নাম উচ্চারণপূর্ব্বক পাণ্ডার সহিত বাসাবাটী হইতে নিক্রান্ত হইয়া যথাসময়ে সদদবলে চক্রনাথ পাহাড়ের পাদমূলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। স্থানীর
পূজারী ঠাকুরের নিকট উপদেশ পাইলাম, এই অভ্যুচ্চ বিস্তৃত গিরি
মধ্যে অনেকগুলি তীর্থ বিরাজিত। যথা—>। উন্নাল্ডী শিবের
বাটা, ২। ৮বির্ম্বাজদেবের দেবালয়, ৩। পাতাল মুয়া, ৪। ভগবান
চক্রনাথদেবজীউর দেবালয়। বলাবাহল্য, সয়ং সয়য়ৢনাথও এই প্রশাস্ত
পাহাড়ের এক স্থানে বিরাজমান থাকিয়া ভক্তদিগকে দশনদানে উদ্ধার
ক্রিতেছেন।

৺চক্রনাথ হিন্দ্দিগের একটা প্রাচীন পবিত্র তীর্থ স্থান। এথানে বিষ্ণুচক্র বিচ্ছির সতীর দক্ষিণ হস্তের অর্নাংশ পতিত হওরায় করণামরী জগজ্জননী দেবীভবানী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া জগৎপাতা ভগবান চক্র শবের সহিত মিণিতা হওয়াতে এই স্থানটা অধিকতর পুণ্য তীর্থ-ত্রে পরিণত হইয়াছে। তগবান চক্রশেধরের দেবালয় এক অত্যুচ্চ ক্ষতের শিধরদেশে প্রতিষ্ঠিত। যে পর্বাতের উচ্চশৃক্ষে তিনি অবস্থান রিতেছেন, এই দেবের নামাস্থারে ঐ পর্বাতী চক্রনাথ পাহাড় নামে ক্ষিক হইয়াছে। ইহা সমতলভূমি হইতে প্রায় ১১৫ ফিট উচ্চে আপন সোপরি তগবানকে স্থাপিত করিয়া গ্র্বভিরে তাঁহার মহিমা প্রকাশ রিতেছে।

এই অত্যক্ত পর্কতের পাদমূলে পৌছিয়া একবার ইহার শিথরদেশে ্ষ্টিপাত করিয়াই মহা ভাবনায় পজিলাম, কারণ আমাদের দলমধ্যে বে দকল অসমর্থ স্ত্রী পুত্রগণ আছে, ভাহাদিগকে লইয়া এই অভ্যন্ত গিরি-শৃঙ্গে কিরুপে আরোহণপুর্বক ভগবান চক্রশেশরজীউর প্রচিরণ দর্শন দাভে মহাত্রত উভাপন করিব 🕈 যে দেবের দর্শনের কালাল হইয়া কত অর্থ ব্যয় ও কত কষ্ট সহা করিয়া এখানে সকলে কত উৎসাহপূর্ণ হদয়ে উপস্থিত হইলাম, আপনার দেই ভক্তবুলকে কোন অপরাধে দর্শনদানে বঞ্চিত করিবেন প্রভাগ এইরূপ চিস্তা করিতেছি এবং এক মনে এক প্রাণে তাঁহারই জীচরণ ধ্যান করিতেছি, এমন সময় দেখি- . শাম, সেই স্থানে কতকগুলি অল্ল বয়ম্ব ভিক্ষাঞ্জীবি দুর হইতে যাত্রী-সমাগম দেখিয়া কিছু লাভের প্রত্যাশায় অকুতোভয়ে আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে "জয় করুণয় ভগবান স্বয়স্থনাথ কী জয়"। "জয় ভূতনাথ ভগবান কা জয়", প্রেমভরে এইরূপ কত প্রকার জয়ধ্বনি উজারণসহকারে ঐ সোপানহীন গিরিগাতে অবশহনে উচ্চে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল। বাজবিক ভাষাদের সেই নিভীকতা ও উৎ-সাহপূর্ণ জন্বধ্বনিতে আমাদের সকলকার হৃদ্ধে যেন ভর্সা জন্মাইয়া निन। (वाध रम्न. करूनामम हन्द्रनाथकोडे आमानिगरक हिन्छि एनिया

তাঁহার ভক্তগণের বাদনা পূর্ণ করিবার জন্মই কুপাপুর্বক এই দ্যা এইরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে এথানে পাঠাইয়। আমাদের হৃদয়ে বল । ভর্মা প্রদানের নিমিত্র পাঠাইয়া থাকিবেন। এইরূপে তাহাদে **খারা উৎসাহিত হট্য।** ভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ করিতে করিছে আমরাও তথন পাও। ঠাকুরকে অগ্রগামী করিয়া গিরিগাত বহিয়া ধীরেঁ ধীরে উপরে আরোহণ করিতে লাগিলাম। ক্রমাগত আরোহণও নহে অনেক স্থান আবোহণপূর্বক পুনরায় অববোহণ করিয়া আবোর উচ্চের্ট উঠিতে হয়। এইরপে আরোহণ ও অবরোহণসহকারে যথায় উনকোটী শিবের বাটী আছে, সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম, এই উনকোটী শিবের বাটী গাইতে রাস্তার চই-এক স্থান বডই তুর্গম। ইহার এক স্থানে একটা বক্ষের পার্স্ব দিয়া অতি সঙ্কীর্ণ রাস্তা, নিমে গভীর গহবর, সেই বুক্ষটী অবলম্বন করিয়া অতি সন্তর্পণে যাইতে হয়: আবার ইহার এক স্থানের পথ এত ঢাল যে বিশেষ সাবধানে না নামিতে পারিলে, উপর হইতে নীচে পতিত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই স্থানের ছই ধারেই নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ অত্যচ্চ পর্বতশ্রেণী, তাহার মধ্য দিয়া প্রশস্ত রাস্তা ঘুরিয়া-ফিরিয়া উঠিয়া নামিয়া চলিয়াছে. অনেক তলে এই দঞ্চীর্ণ পথে ঝরণার জল বহিয়া যাইতেছে, কি ভয়ানক হুর্গম স্থ এই স্থানটী একবার মনে হইলে অভাপি প্রাণে আতক্ষ উপস্থিত হয়।

### উনকোটী শিবের বাটী

যে স্থানে উনকোটী শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন, তথায় স্থা-কিরণ ভালরূপ প্রবেশ করিতে পায় না। এখানে শৈলগাতে একটী গুহা আছে, ঐ গুহার মধ্যে ছই-তিন হাত উর্দ্ধে অর্থাৎ হস্ত দারা যাহা স্পর্শ করা যায়, এমন স্থানে কোটকের ছাদ হইতে অনেকানেক ছোট

में त्राव के क्षमालिक कामूत्र लें। जे तत रेजा के तत्र केला कुलाहा कर के **এ**ল টা মুক্তার ভারতে তা লাভ লাভ লাভ ভারতে অনুসভ্তম ভূমার ভার ভর্ম প্রথমির জন আমারণ প্রায় বিভাগ বিভাগ বিভাগ হৈছিল হৈ হাতি প্রায়ুল ধীরে টিল্টেল্ড লেল জ্বলভার প্রান্তর বিশ্বস্থান ভারতেইট আবেরজ্বাস্থা হয়, আৰ্থেৰ প্ৰত্য প্ৰস্তৃত্ব শহাৰ্থিয়ে অপ্ৰেচ্চ আন্তৰ্ভ আন্তৰ্ভ আ 🖴 roji 🐧 rojivoj rem manga kelopera relatinji 🕬 Banjari 摩陀电阻撒尔 医帕维氏性 经债款性 经现金流额 化流光层 经分价 电影头 小纸 । ଅଟେ । ଓଡ଼ିଶ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ନିଆରେ ପ୍ରଥମ । ବ୍ୟୁନ୍ତ ଓଡ଼ିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶ୍ର ଓଡ଼ି 攀面生态原理 新年 网络大龙子鱼鳞类毛色 网络大龙龙马 医大龙蛇 爱有主义 达 প্রকাশত উপ্তিত কাম্প্রকার । ১৮৮৮ চন ১৮৮ চন ১৮৮৮ চন ১৮৮৮ চন বিভাগ এক · 大学,但是我们的自然,我们的一个自由,我们不是一个自己的一个,他们对他们 পাল হাজালাল নম কালিছে। প্ৰতিহাহে, শিল সংগ্ৰান ভূমীয়া তাৰ একী স্থানী REPORT REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

## जेनद्रमाडी निरास्त सही

কে প্রয়েশ নিসাকারী শাধ্যিক বিভাগে করি গতি গতেন ভালাস প্রক কিন্তুন ভারত্তন করিব করিব পান না। একানে ইনলপ্রায় একা প্রকাল্যাতে, এ কর্মার মধ্যে এই-ডিন কান উল্লিখনীয় হয় ব্যায় যাহ শার্ম বাবের অমন ক্লান ক্ষেত্রিকের ছান ব্যাহত ভালেকানে ছা





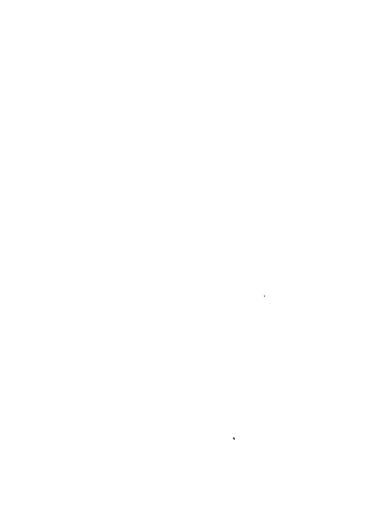

ছিল কভাবতঃ গাভীর বাটের মত ও অপেক্ষাকৃত লছা আকারের শিব
কিল দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলাম, এগুলির অবস্থা দর্শন করিয়া

কৃত্ত হারা থোদিত বলিয়া বোধ হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই

কৃত্ত হারা থোদিত বলিয়া বোধ হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই

কৃত্ত হারা থোদিত বলিয়া বোধ হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই

কৃত্ত হারা থোদিত বলিয়া বোধ হয় লাব অবিরত করিতেছে;

কৈলই বোধ হয়, প্রকৃতিদেবী মনের স্থাে যেন কেবল ঝরণায় জলে

কিলই চইদিকে পূজা করিতেছেন। এখানে কোন পাওা থাকেন

কৃত্তির হয়ন যে ইংদির পূজা হয়, অবস্থা দেবিয়া এরূপ মনেও হয়

কৃত্তিরং বাত্রীদিগের এখানে কোনকৃপ পূজার ব্যবস্থা নাই।

কিলহকারে দেবতাদিগের দর্শন, স্পর্শন ও প্রণামমাত্র হয়য়া

কিলহকারে দেবতাদিগের দর্শন, স্পর্শন ও প্রণামমাত্র হয়য়া

কিলহকারে পাইকবর্গের চিত্তরগ্রনের জন্ত এখানে উনকোটী শিবের

টি ও ৮বিরপাক্ষদেবের দেবালয়ের একথানি চিত্র প্রদত্ত হল ।

কিলম্বটী চক্রনাথ পাহাড্রের এক শ্রেক এই জেলার অন্তর্গত শাকপুরা

মানের জনীদার স্বর্গীয় জাত্বলাল নামে এক লালা নির্মাণ করিয়া আপন

চিত্তি প্রতিচা করিয়াছেন।

## ৺বিরূপাক্ষদেব

উনকোটা শিবের দর্শন করিয়া পুনরায় যে স্থানটা সঙ্কীর্ণ ও ষথা থইতে অরণার জল নিঃস্ত হইতেছে, ঐ রাস্তায় কতক দূর ফিরিয়া আসিয়া এই পক্ষতেরই এক পথ দিয়া উপরে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম; এইরূপে কিয়দ্ধ উপরে উঠিয়া গিরিরাজের এক শৃঙ্গে বিরপাক্ষ মলিবের ৮বিরপাক্ষ মহাদেবের দর্শন পাইলাম। চক্রনাথ পাতাড়ের ছইটা শৃঙ্গ আছে। এক শৃঙ্গে ৮বিরপাক্ষ মহাদেব, অপর শৃঙ্গ যাহা সর্কোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, তথার ভগবান চক্রনাথ- শীউর দর্শন লাভ হয়।

৮চন্দ্রনাথ ও বিরপাক্ষদেব উভয়ই প্রতিষ্ঠিত শিবলিক। এপ বিরপাক্ষদেবের পূজার কোন বিশেষ ধ্রধান নাই। সামান্তও দেবতার নিত্য পূজা হইরা থাকে, ভোগরাগেরও কোনরূপ জমব ব্যবহা দেখিতে পাইলাম না। প্রত্যুহ যথানিয়নে একথার এথানে ও জন পুরোহিত আাসিয়া ৮বিরপাক্ষ মহাদেবের পূজা করিয়া থাকে সে বাহা হউক, যে দেবের দর্শনের জন্ম আপন আপন প্রাণ তৃচ্ছে কেরিয়া এখানে আসিয়াচিলাম, এক্ষণে মন্দিরাভাক্তরে সেই ভগরাবিরপাক্ষদেবের ক্লপায় নির্বিছে তাহার দর্শন করিয়া নয়ন ও জীয় সার্থক করিয়া আপান আপন ব্রত উল্লাপন করিলাম। এই মনি স্থানটা মানব কোলাহলশুন্ম ও নির্জন। মন্দির সম্মুথেই পার্ব্বভীয় বাণ ও বেত্র-বন দেখিতে পাওয়া যার।

৺বিরপাক্ষদেবের মন্দিরের আরও কিঞ্চিৎ উপরিভাগে আবোহা করিবার সময় দেখিতে পাইলাম যে, এই পাহাড় হইতে এক স্থানে একথানি শিলা খণ্ড স্বাভাবিকভাবে ভগবানের আদেশে পতিত থাকির ভক্তগণকে ৺চক্রনাথদেবন্ধীউর দর্শনের স্বিধার জক্ত এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গে যাইবার নিমিত্ত সেতৃর ভাায় কার্য্য করিতেছে। এই অপ্রশস্ত শিলাখণ্ডথানি এরপ ভয়াবহ অবস্থায় পাহাড়ের উচ্চ গারে সংযুক্ত আছে যে, যদি দৈবাৎ কাহারও পদস্থালন্ হয়, তাহা হইতে নিশ্চয় তাহাকে হয়, ৺চক্রনাথ না হয়, ৺বিরপাক্ষদেবের পদপ্রায়ে জীবন বিসর্জন করিতে হইবে। স্থানীয় পাণ্ডার নিকট অবগত হইলাম এই দেবতার এমনি মাহাত্ম্য যে প্রাকাল হইতে এ পর্যাস্ত কত বাত্রী ইহার উপর দিয়া গমনাগমন করিতেছেন বা করিয়াছেন, কিন্তু ক্ষমণ্ড কাহার বিপদ ঘটিয়াছে এরপ সংবাদ আমাদের নিকট আসে নাই। সে যাহা হউক, এই সেতৃর নিকট আমরা সদলবলে কিয়ংকাল বিশ্রাম

বিবার সময় কত ভিথারী আমাদের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল, চাহার ইয়ন্তা নাই। বলাবাহল্য, আমরাও সাধ্যমতে যৎকিঞ্জিৎ দানে নতুই করিয়া তাহাদিগকে অগ্রগামী হইতে অহুরোধ করিলাম এবং তংপশ্চান্তাগে উহাদের দেখাদেখি আমরাও "ভয় ভগবান চক্রনাথ আমরাও ভয় ভগবান চক্রনাথ আমরা কা জয়"। এইরূপ পূর্ব্ব কথিত ভয়ধ্বনি করিতে করিতে ৮চক্র-নাথদেবজীউর দর্শনের জন্ত পুনর্বার গিরিগাত্র উপরে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এ পথেও কোনরূপ বাধা সোপান নাই, স্করাং উচু নীচ্ প্রত্যর্বও অবলম্বন করিয়া কোন হানে বা বৃক্ষমূল আপ্রয়পূর্ব্বক উঠিতে লাগিলাম, পথটা চালু ও অপ্রশন্ত ইহাতে অনেকেই মনে ছরিতে পারেন যে, এই সকল স্থান অত্যন্ত ত্র্বম। আমি কিন্তু বাস্ত-বিক দেরূপ কই অহুভব করি নাই, বরং বৃক্ষমূল আপ্রম করিয়া আরোহণ করা সোপান অপেকা স্থ্রিধাজনক মনে করিলাম। প্রমাণস্করূপ দেগুন, এই পথে স্ত্রীলোক ও ছোট বালক বালিকাগণ পর্য্যন্ত অনায়াসে নির্ব্বিয়ে উঠিগছিল।

বে স্থানটী ঢালু, সেই স্থানের নীতের দিকে যাইকার ক্ষন্ত একটা পথ দেখাইয়া পাণ্ডা ঠাকুর বলিলেন, যন্তপি আপনারা পাতালপুরী দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই পথ দিরা এথমে পাতালপুরীতে হরগোরীর যোনি-পীঠ দর্শন করিরা তংপরে ভগবান চক্রনাথ মহাদেবজীউর দর্শন করিবেক, কারণ পাতালপুরী হইতে এমন কোন পথ নাই, যন্তারা আপনারা বাহিরে বহির্গত হইতে গারিবেন, স্কতরাং পাণ্ডার উপদেশ মত ঐ পথ ন্দরা ভিষারীদিগকে সঙ্গে লইয়া এতক্ষণ সময়ে যত উদ্ধে উঠিয়াছিলাম, পুনরার তত দূর নাসিলা পাতালপুরীতে পৌছিলাম। ভিষারীদিগকে সঙ্গে লইবার কারণ আর কিছুই ছিল না, কেবল দলপুটি করা মাত্র; কেন না যদি কোন হিংশ্রক জন্ধ এই

পাতালপুরীতে অবস্থান করে,লোক অধিক থাকিলে প্রাণভয়ে তাথাকে পলাইতে হইবে। বলাবাহুল্য, এই চক্রনাথ পাথাড়ের পাতালপুরী হইতে পর্কতের উচ্চ শৃঙ্গ পর্যান্ত গুহার মধ্যে যে কত সাধু সন্নাাসীর বাস স্থান আছে—উহা বর্ণনাতীত। অধিকাংশ সন্ন্যাসীরা আপন আপন ধুনী প্রজ্ঞালিত করিয়া শিশু সমভিব্যাহারে গঞ্জিকার দম দিয়া চক্ষ্বয় রক্তবর্ণপুর্কক মধ্যে মধ্যে "জর শহর চক্রনাথ বামী কী জর" শুল্ উচ্চারণ করিয়া ভগবানের মহিমা প্রকাশ করিতেছেন। এই সকল সাধু সন্ন্যামীনিগকে দশন করিলে ভক্তির উদয় হয়।

## পাতালপুরী

পূর্ব্বেক এই চালু পথ দিয়া পাণ্ডা ঠাকুর ও তিথারী দিগকে অগ্রগামী করিয়া অতি কটে যথা স্থানে উপস্থিত হইলাম। এখানে
ত্রীলোক দিগের তীর্থ দর্শনের সহিক্তা দেখিয়া আমি বিস্মগানিষ্ট হইলাম; কারণ আমরা পুরুষ হইয়া এই অতুন্টি পাহাড়ে উঠিতে বা
নামিতে যে কিরুপ পরিপ্রান্ত হইয়ছিলাম, উহা আারাই ব্রিতে
পারিয়াছিলাম। এই নিমিত্ত আমি একবার বাঙ্গছে আমাদের দলস্থ
ত্রীলোকদিগকে জিজ্ঞানা করিলাম, "এবার এই পাতালপুরাতে হরগোরীর দর্শন করিয়াই আমরা স্থাদেশ ফালা করিব, কারণ এইরূপ কইকর তীর্থ স্থান দর্শন আর সহ্থ করিতে পারি না।" তাহারা যে রুলাও
না হইয়াছিলেন, এরূপ ত আমার মনে হয়্ম না, তথাপি পুজনীয় মাতা
ঠাকুরাণীর নিকট হইতে যেরূপ উপদেশ পাইলাম, উহাতেই আমার
টৈতক্রলাত হইল। তিনি উত্তর দিলেন যে, যথন একে একে এখানকার প্রায় সমস্ত তীর্থ স্থানগুলি দর্শন করিয়াছি, তথন অবশিষ্ট থে





অধীন গ্রন্থকার।



# **जैर्थ-जमन-कारिनी** ।

## দ্বারকাপুরী

( দ্বিতীয়বারের ভ্রমণ )

ভদ্দরটি প্রদেশে কচ্ছ সাগরোপকঠে ধারকা অবস্থিত। কলিকাতা ক্রিতে ধারকা যাইতে হইলে, প্রথমে হাওড়া টেশন হইতে বোম্বে, তৎপরে কার্যােগে সমুদ্রের উপর ভাসিতে তাসিতে অনামানে তার্থ তীরে শােছিতে পারা যায়, কিন্ত থাহারা প্রথমে কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিমে বাইবেন, অথবা দাকিশাতে।
বাই নকল দর্শন করিয়া হরিবারে যাইবেন, অথবা দাকিশাতে।
বাই নাম্বেরজীউর দর্শনে যাত্রা করিবেন, তাহাদের পক্ষে এই হুই স্থান

#### বোম্বে নগর

বাষে-সাগরের উপর অবস্থিত, এই নিমিন্ত এই স্থানটা আতিশ্য বিশ্বাকর। টেশনের অনতিদ্রে নগরটা গর্বজ্বরে আপন মস্তক উন্নত বিন্না তাহার সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্ম বিরাজ করিতেছে; ইহার হৃদ্দিকই সাগরে বেষ্টিত। বোদে কলিকাতার ন্যার সমূর্য্যালী ও রাজ নিন্নী, ইহার শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। এই নগরটা কলিকাতা স্পোক্ষা আয়তনে জ্বনেক ছোট হইলেও ইহার রাস্তাগুলি পরিকার ও মান্ত্রম্য এবং বসতিপূর্ণ। কলের জল, গ্যাস, ট্রাম গাড়ী, ঘোড়াঃ চৌতল অট্টালিকাগুলি বর্তমান থাকায়, ইহা এক অপূর্ব্ব শোভ শোভিত হইয়া আপন সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে। প্রত্যেক রাস্তার উপর ট্রাম চলিতেছে। এই সকল রাস্তার ছুই ধারে না প্রকাম বিবিধ ধরণের দোকানগুলি সাজ্জিত থাকাতে ইহার শোভা আরু ক্ছি ইইয়াছে। সহরের মধ্যে কোথাও কোনরূপ আহারীয় সামগ্র অভাব দেখিতে পাওয়া যার না। কোন বিদেশী লোক সহসা এখা উপস্থিত হইলে, মাদ্রাছের স্থায় বাস ভাড়া করিতে পারিবেন না; কা এ প্রথা এখানে নাই। বিদেশী যাত্রীদিগের বসবাসের জক্ত স্থানে ও বিন্তর ধর্মশালা আছে, তন্মধ্যে পুণ্যায়া ভাটিয়ারার ধর্মশালাই প্রকারণ এখানে বাস করিবার সময় গৃহস্বামীর স্বর্বস্থার গুণে কাহাটে কোনরূপ কইভোগ করিতে হয় না। ব্যবসা উপলক্ষে এখানে অবাঙ্গালী সৃহস্থ, বিশেষতঃ বিস্তর ঢাকাই কর্মকারদিগকে স্ত্রী-পুত্র ল বস্বাস করিতে দেখিতে পাইলাম।

বাঁধার স্বাধীনভাবে এখানে আদিবেন, তাঁধারা ইচ্ছা করিলে থো বাদ করিতে পারেন। হোটেলের বন্দোবস্ত অভি স্কলর, বি পরিবারবর্গ লইরা তথায় থাকা সকল বিষয়েই অন্তর্পনা। বোদ্বেতে গুলি হোটেল আছে, তন্মধ্যে হিন্দু ও কাশ্মিরী এই হুহটী হোটেলই বিথা পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত বোম্বে সহরের প্রধান রাস্তার একটি প্রদন্ত হইল।

কোন বিদেশী বিশেষতঃ কোন ধনী ব্যক্তি বোম্বে সহরে পদার্পণ কা হোটেলে স্থান দিবার নিমিত্ত বিশুর দালাল অন্থরোধ করিতে থা আমরা তীর্থ যাত্রী, স্ত্রীপূত্র সঙ্গে ছিল, স্মৃতবাং আমরা ধর্মাশালা অবস্থান করিয়াছিলাম। বোম্বে সংরের স্ত্রীষাধীনতা অত্যক্ত ৫ অর্থাৎ অবরোধ প্রথা এথানে নাই। স্থানীয় স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীন

The state of the s

Sandricher, Consultation of State Consultation

বোজে সহরের প্রধান রাজার দুখা।

শানে ইংরাজ রাজের স্থাসন গুণে হিন্দু, মুসলমান, খুষ্টান, গুজরাটি,
রিরাট্রা ও ভার্টিয়া ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোক একত্রে অবাধে বসবাস
রিরা স্থব সজ্পেল দিন যাপন করিতেছেন। প্রত্যহ অপরাক্ষকালে যথন
ইং সকল সম্প্রদারের স্ত্রী-পুরুষণণ আনন্দে বিভোর হইয়া, একত্রে সাগর
কীরে শীতল মিগ্ধ বায়ু সেবন করিবার জন্ম বিচরণ করিতে উপস্থিত
নি, তথন দেই ললনাদিগের স্বাধীন ভাবে বিচরণ অবলোকন করিলে
আয়ুহারা ইইবেন। তুই এক দিনের জন্ম এই সহরে উপস্থিত ইইয়া
সাধামত অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার এবং স্পৃষ্টিকর্তার ও ইংরাজ
বাহাত্রনিগের কীর্ভিপূর্ণ দৃশ্ম সন্দর্শন করিলে আশ্রুষ্য বোধ করিবেন
সন্দেহ নাই।

বোধেতে উপস্থিত হইলে নিমলিথিত এইব্য স্থান গুলির শোভা দর্শন করিতে অবহেলা করিবেন নাঃ—

১। লাটভবন, ২। বোদে ফোর্ট, ৩। আপজো বন্ধর, ৪। হাইকোর্ট ৫। বোদ্বাদেবীর দেবালয়, ৩। মহালছমীজীজর মন্দির, ৭। বাথালনাদ ৮। বোদ্বাই পোতাশ্রয়। এই সমস্ত শোভা দর্শন করিয়া সহর ভাগি করিবার পূর্বে এলিফান্টা গহররের দৃশ্য কর্ত্তব্য বোদে দর্শন করিবেন। বোদ্বাই নগরটা দেখিতে যেরূপ নম্মানন্দদায়ক, ইহার চারিদিকের দৃশ্য ওত্যনি মনোহর। এই নগরটা অতি অন্তক্তল স্থানে স্থাপিত বলিয়া বাণিজ্যের পকে বিশেষ প্রবিধাজনক অর্থাৎ প্রগম, ফলে এমন বাণিজ্য বন্ধর বাপোতাশ্রমের ভার প্রবিধাজনক অর্থাৎ প্রগম, ফলে এমন বাণিজ্য বন্ধর বাপোতাশ্রমের ভার প্রবিধাজনক অর্থাৎ প্রগম, ফলে এমন বাণিজ্য বন্ধর বাপোতাশ্রমের ভার প্রবিধাজনক অর্থাৎ প্রশ্বন বহিললে অভ্যাক্তি হার নালে বোদ্বাই পূর্বের দ্বাপি ছিল, এক্ষণে প্রারদ্ধীপে পরিপত হইরাছে। ইহার উত্তর দিকে রেলগুরে কোম্পানী পাকা বাধ নির্মাণ করিয়া কূলের সহিত সংযুক্ত করাতে সাধারণের কত উপকার করিয়াছেন, তাহার ইয়জা নাই। সমুদ্রপথে বোদ্বাইএর নিকটবর্ত্তী হইতে যে সকল দৃশ্য নয়নপথে পত্তিত হয়, উহা অতি মনোমুগ্ধকর, কিছ পশ্চিম্বাট পর্বত্বালা নিকটে

থাকাতে নগরটী অধিক দূব বিস্তৃত বলিয়া অন্থমান হয় না। তীরে সন্মূথেই বিশাল পোতাশ্রয়, তথায় ছোট ছোট দ্বীপে পরিপূর্ণ। এখার দেশী আহাজের সালা পাইলগুলি দূব হইতে দেখিলে যেন এক একই বকপক্ষা উড়িতেছে বলিয়া বোধ হয়, তদ্বাতীত বড় বড় জাহাজেরও গাই বিধি এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রের তীরেই ডক, মালগুলাম হ আছাই ক্রোপ বাগুণী একপ্রকার আলখাবাঁধ দুষ্ট হইয়া থাকে।

বোশ্বাই দ্বীপটা সমতল, সাড়ে পাঁচ জোশ দীর্ঘ এবং দেড় জোশ প্রস্থা। ইহার তুই পাশ্বে তুইটা অস্তচ গিরি দণ্ডায়মান থাকিয়া সহতে দৌল্বর্ঘ প্রকাশ করিতেছে। এই তুইটা পাহাড়ের মধ্যে একটা অধিব দীর্ঘ, সেই দীর্ঘ গিরিরাজ সম্দ্রের দিকে অগ্রসর হইয়া কোলাবা-পরেও নামক স্থানে সংযুক্ত হইয়াছে। পশ্চিম দিকে সমুদ্র তরপের আক্রমা এই কোলাবা পরেওট হইতে পোতাশ্রামের রক্ষা হইয়া থাকে। অপরট মলয় পর্বাত পর্যান্ত প্রসারিত হইয়া শেষ হইয়াছে। এই তুই রেখার মধ্যেট বাাক্বেই ব্যতি পূর্ণ নপর শোতা পাইতেছে। এই সকল নগরের এই দিকের প্রাচীর ভালিয়া একণে তুর্গের ভিতর সওলারর দিগের কার্যানের প্রতিষ্ঠিত হইয়াতে।

বোধাই নগরে পশুদিগের নিমিত্ত একটা চিকিংসালয়, জৈন সম্প্রদাগ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইইরাছে, উছা পিঞ্জরপোল নামে খ্যাত। এই পিঞ্জরপোলে স্থানীয় প্রাচীন গো, অখ, মেন্ব, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি এবং পক্ষীকূল পর্যাই ভ্রুমা হইরা থাকে।

বোষাই সহরে যে সমস্ত ধনবান থাক্তি বাদ করেন, তাঁহাদের মনে অধিকাংশ লোকের বিলাস-ভবন বা বাগানবাড়ী মালাবার পর্বতের উপন্নি ভাগে নির্দ্দিত আছে, ঐ সকল সুস্ক্তিত বিলাসভবনের সৌন্দর্য্য নয়নথোটন কইলে আত্মহারা হইতে হয়। এইস্থান হইতে নগায় ও সমুদ্রের দৃশ্য অন্থি ানাহর। পাহাড়ের একপ্রাস্থে লাটনাহেবের প্রাসাদ গর্কভরে আপন শভা বিভাব ক্রিয়া বহিলাছে। এই পাহাড়তলি এবং সমুজ্তট আড়াই নাশ অতিক্রম করিলে আপলো বন্ধরে উপস্থিত হওয়া যায়।

বিলাতি ডাক ও গোৱা দিপাইগণ বোধাই হইতে রওনা হয়, আবার গোত হইতে জাহাজের সাহায়ে ডাক ও গোরারা এইস্থানে আদিয়া বিতরণ করিয়া থাকেন। বোধাই নগরটী রেল দ্বারা প্রায় ভারতবর্ধের কল অংশের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে; এই নিমিন্ত এই নগরে নানাজাতীয় বিবিধ প্রকার পরিচ্ছদধারী লোকদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

#### এলিফাণ্টা গহ্বর

সংব হইতে এই প্রাচীন গিরি গহলরের বিখ্যাত গুহার শোভা দর্শন করিবার ইচ্ছা করিলে, দাগরতট হইতে বোটের দাহায্যে প্রায় তিন কোশ পথ বাইতে হর। এই গহলরে হিন্দুরা পাহাড় কাটিয়া যে সকল কাঁটি বা ফুলর ফুলর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন উহা অতি অভূত, দর্শনে আয়হারা হইতে হয়। এরূপ ফুলর কারুকার্য্য বিশিষ্ট মন্দির বোধ হয় ভারতবর্ষ মধ্যে অপর কোন স্থানে নাই। এখানকার প্রাচীন ঘাটের উপর পাথরের এক প্রকাণ্ড হন্তীয়ির প্রতিষ্ঠিত থাকায়, পর্ক্তাগ্রেরা দেই হন্তীর নমান্ত্যারে এই দ্বীপানী "এলিকাটে কেপ" নামে প্রচার করেন।

এলিফাট কেপের পশ্চিমত পাহাড় সমুদ্র হইতে ১২৪ হস্ত উচ্চ.
এইস্থানেই দেই বিখ্যাত বৃঃৎ গহনর শোভা বিস্তার করিয়া আছে।
কথিত আছে, এক স্থায়ত অগত পাথার কাটিয়া এই গুৱা প্রস্তুত হইয়াছে,
পূর্ব ও পশ্চিম দিকে প্রবেশের হার দৃষ্ট হয় কিন্তু প্রধান হার উত্তর দিকে,
সমূবে অনেক প্রশস্ত চাতাল—বীপটা তুই প্রকাত সম্পূর্ণ ও চুইটা আছ

নির্মিত স্তন্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হইষা আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে।

এথানে একটা উচ্চ ও স্থুল শৈলের নিয়ভাগে তিন্টা পথ প্রুলারিত হই 
রাছে, ঐ সকল শৈল পথে নানাজাতীয় বনলতা থাকাতে এই পথের দুছ 
অতি মনোহর দেখায়। মধ্যে তিন্টা প্রকোষ্ঠ, তাহার মধ্যস্থলের প্রকোষ্ঠে 
প্রধান দেবালয় আর হুই পার্থে হুইটা ছোট ছোট কক্ষ দেখিতে পাওঃ 
বার।

প্রধান মন্দিরটী দৈর্ঘোও প্রস্তে ১৮৬ হস্ত, ২৬টা সম্পূর্ণ ও ১৬টা অর্থ নির্মিত স্তম্ভের উপর স্থাপিত, একণে সেই ২৬টা সম্পূর্ণ স্তম্ভের মধ্যে ৮ই স্তম্ভ ভন্ন প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভাকে স্তম্ভগুলির উচ্চতা ১০ ইইতে ১৩ হস্ত প্রমাণ ইইবে।

মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র সম্মুথে ১৩ হস্ত উচ্চ ত্রিমূর্ত্তি, ইহার উভাপাধ্যে ৮ হাত উচ্চ তুই দারবানের প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এই ত্রিমূর্ত্তির নিকটবর্ত্ত্বী ইইলে মন্দিরের বিগ্রহ মূর্ত্তিসীকে দক্ষিণ দিকে দর্শন পাওয়া বায়া এই স্থান হইতে ভিতরে যাইবার জন্ম আবার চারিদিকে চারিটা দার আচে, প্রতি ছারদেশে এক একটা প্রকাশ্ত দারবান মূর্ত্তি হাবিতে আছে। মধা—স্থানের প্রধান কক্ষটা সাদা, দীর্ঘে ও প্রস্তে কম বেশ ১০ হাত চতুকোণা কৃতি। ইহার মধাস্থলটা ৬ হাত প্রস্থ এবং উচ্চতার তুই হক্ত এক বেদী নির্মিত আছে, সেই বেদীর মধ্যস্থলে এক শিবলিক প্রতিষ্ঠিত। ত্রিমূর্ত্তির পূর্কদিকস্থ কক্ষে ১২ হাত উচ্চ এক প্রকাশ্ত হর-পার্বতি মূর্ত্তি কর্দান পাওয়া বায়। এ দেশে "হর-পার্বতী মূর্তি" অর্জনারী নামে ১০০। ত্রিমূর্ত্তির পশিচমদিকস্থ কক্ষে হর ও পার্বতীর তুইটা স্বতন্ত্র মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সকল প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে পুরাকালে এই মন্দির শৈবমতাবলকী হিন্দুদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তুথের বিষয় এত দ্বদেশে এই নিক্ষন দ্বীপোপরি নিষ্ঠুর কালাপাহাড় আদিয়া দেবমূর্ত্তিদিগের অঙ্গাইন করিতে জ্রেট করে নাই। সে যাহা হউক, এইজপে এলিফান্ট কেথেন

ান্দর্য্য দর্শন করিয়া প্রত্যোগমন কালে ইহার চতুদ্দিকের দৃখ্য অবলোকন <u>রুবার সুময় এক অনির্ব্</u>ষচনীয় ভাবের উদয় এবং লীলাময়ের অপূর্ব্ব স্থাষ্টর ভা দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইলাম।

#### বোম্বাই প্রেসিডেন্সি

ভারতবর্ষির পশ্চিম উপ ্লবর্জী অপ্রশস্ত দীর্য ভূমিথপ্ত ও প্রায় সমগ্র দিল্লেদেশ বোধাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত। ইহার পূর্বে সীমানার মধ্য ভারতবর্ষীয় দেশীয় রাজগণের রাজ্যাবলি ও নিজাম এবং মহীশূর রাজ্য। এই প্রেসিডেন্সির ক্ষেত্র পরিমাণ অন্যন ৬২০০০ হাজার ক্রোশ বিস্তৃত, ফুতরাং ইহা মাক্রাজ প্রেসিডেন্সি অপেক্ষা কম। ইহার লোকসংখ্যা এক কোটি নব্ব্ ই লক্ষ। বোধে প্রেসিডেন্সিতে বিহুর দেশীয় রাজগণের অধীন কুর কুল্ল রাজ্য আছে। ঐ সকল রাজ্যের ক্ষেত্র পরিমাণ ৩৭০০০ বর্গ ক্রোশ এবং লোক সংখ্যা কম বেশ ৭০০০০০ লক্ষ।

পশ্চিমঘাট পর্বত মধ্যবর্ত্তী হওয়াতে দাক্ষিণাত্যের সমভূমি

ইতি একথপ্ত অপ্রশন্ত ভূমি পৃথক ইইরাছে। সরস্বতী, মাহী, নর্ম্মদা,
ভাপ্তী এই কয়টী নদী উত্তরাঞ্চল দিয়া প্রবাহিত ইইয়া কাম্বে উপসাগরে

গতিত ইইয়াছে। পশ্চিমঘাট পর্বতের পাশ্ববির্ত্তী দেশে অত্যন্ত

ইপ্রপাত ইইয়া থাকে. এই নিমিন্ত এখানে নানাপ্রকার শস্তু ও কার্পাস

প্রত্ব পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই পশ্চিম ঘাটের উপকৃলে অগণ্য নারিকোল বৃক্ষ থাকার, প্রচুর পরিমাণে নারিকেল উৎপন্ন হয়। দাক্ষিণাক্ষকে

কণ্টিকা মধ্যপ্রদেশে মহারান্ত্র ও কাম্বে উপসাগরের আশ পাশে গুজরাটি
ভাষা প্রচলিত।

- হিন্দুধর্ম এ দেশের প্রধান ধর্ম। পাঁচজনের মধ্যে একজন মুসলমানকে দেখিতে পাওরা হায়। জৈন, খ্রীষ্টারান ও পারসিন অতি অল্প সংখ্যক বোদেতে বাস করিয়া থাকেন। এই প্রেসিডেন্সিডে একজন গ্রথণি তাঁহার সাহাযার্থ হুইটা ব্যবস্থাপক সভা আছে। ইতিহাস পাঠে প্রাচ্ছি পারা যার, যে ১৫৩২ খুং পর্কু গীজেরা বোদ্ধাই নামক দ্বীপটা প্রথমে অবিকালকরেন। ইংলণ্ডের দ্বিতীয় রাজা মাননায় "চার্লিস," পর্কু গালের এক রাজ করাকে বিবাহ করাতে তাঁহারা যৌতুক স্বরূপ নোলাই দ্বাপটা ইংলণ্ডের রাজাকে দান করেন। তৎপরে তিনি ১৬১৮ খুং বার্ষিক একশত টাকারাজ্ম ধার্য্য করিয়া ইই ইন্ডিয়া কোম্পানীর হতে অপণ করেন। ইহার কিছু কাল পরে ১৭০৮ খুং ইংরাজেরা এই দ্বীপে বোদ্ধাই প্রেসিডেন্সার রাজধানী স্থাপন করেন। ইতিহাসে আরও দেখিতে পাওয়া যার যে, ১৭৭৫ খুং মহারাষ্ট্র যুদ্ধের পর ১৭৮২ খুং মহার সালসেটীর মধ্যবর্তী দ্বীপ হইতে টানানামক দ্বীপ পর্যন্ত ব্রিটিশ রাজাভুক্ত হয়। ১৮১৮ খুং পেনোয়ার চিক্তিন হইল সেই বোদ্ধাই দ্বীপ এক বুহং রাজ্যাংশের রাজধানীতে পরিণ্ড হইরাছে। অর্থাৎ বোদ্ধাই ভারতের সর্ব্বাপেন্সা বড় নগর হইরাছে। ইহার লোকসংখ্যা ৮২২০০২ হাজার, তন্মধ্যে ছন্ত্ব লক্ষ মুস্লমান ও পঞ্চাশ হাজার পারসি।

#### পুণা

পুণা— দান্ধিণাত্যের সৈনিক রাজধানী। ইহা বোক সহর হইতে ৬০ ক্রোশ দন্ধিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার গবর্ণর দলবলসহ বংসরের মধ্যে কএক মাস পুণার বাস করিয়া থাকেন। এই স্থান সমূদ্র হইতে ২২৩২ হাত উচ্চ এবং মুতা নদীর তীরে অবস্থিত। পুণার তামা, পিঙল, কাঁসা, লোহা মাটির স্থন্দর স্থন্দর থেলনা ও কাগড় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানকার লোক সংখ্যা কম বেশ ১৫৫০০০। বোষাই





গোদাবনী তীর্ছ নাদিক সহরের পঞ্চবটী কুটার ও অপরাথর ঘাট মন্দিরের দৃশ্য

<sub>প্রসি</sub>চেন্সীতে এইটী দিতীয় নগর। পুণা ও বোষাই সহরে যে সমস্ত <sub>কর ড</sub>টুব্য স্থান আছে, উহা একে একে বর্ণনা করিলে একথানি রুহৎ গ্রন্থ মুস্ত হয়।

হাহারা বোষাই সহর হইতে প্রীরামচন্দ্রের পবিত্র পঞ্চরটী হুটারের
নাভা দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা বোম্বে হইতে নাদিক নামক
রুশনে যাত্রা করিবেন। এই পঞ্চরটী বন বোম্বাই প্রেদিডেন্সীর অন্তর্গত
গাদাবরী নদীর উপরিভাগে অবস্থিত। প্রত্যেক ছাদশ বংসর অন্তর এথানে
কটা মেলা হয়, ঐ মেলা পুকর মেলা নামে থ্যাত। প্রীরামচন্দ্র প্রতিষ্টিত
ক্ষেবটী কুটারের সন্থিকটন্থ একস্থানে প্রীলক্ষণদেব দশানন ভগ্নী শূর্পাথার
ংগিত ব্যবহারে অসন্থাই হইয়া তাহার নাদিকা ছেদন করিয়াছিলেন,
কটা নিমিত্ত এই স্থানটী নাদিকা নামে থ্যাত হইয়াছে। নাদিক রোড
নামক টেশন হইতে ৫ মাইল পথ ট্রামে যাইলে নাদিক সহরে পৌছান যায়।
কটা সহর হইতে পূর্ব্ব দক্ষিণাভিন্থে পঞ্চবনীস্থ প্রীরামচন্দ্রের পর্ণশালা
বরাজিত। স্থানটির প্রাক্তিক দৃশ্য অতি মনোহর। এথানে গোদাবরী
নীরন্থ নাদিকের মন্দিরের অপুর্ব্ব দৃশ্য নয়নগোচর হইলে আত্মহারা হইতে
যা। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত দেই মনোমুগ্ধকর গোদাবরী তীরন্থ
নিন্ধির একটী চিত্র প্রদত্ত হইল।

বোদ্ধে সহর হইতে ঘারকাপুরীর অপুরু শোভা দর্গন করিতে ইচ্ছা করিলে, প্রাতে বোদ্ধে ডক হইতে মিঃ দেকার্ড কেশ্পানীর হাঁমারে ছুই টাকা দিয়া টিকিট থরিদ করিতে হয় এবং সন্ধ্যাকালে নির্কিন্ধে কচ্ছা গাগরোপকণ্ঠে ঘারকায় পৌছিবেন। ইংরাজ রাজার রূপায় এক্ষণে সকল তীর্থেই অল্প বারে অনায়াদে গমনাগমন করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে থে স্থানে দ্বা, তম্বরাদির ভাষে কেহ যাত্রা করিতে সাহস করিতেন না, এক্ষণে ইংরাজরাত্বের স্থশাসনগুণে সেইস্থানে নির্ভয়ে সকলে অরেশে অবাধে যাত্রায়াত করিয়া তীর্থ দর্শন পূর্ব্বক জীবন ও নয়ন সার্থক করিতেছেন।

#### কচ্ছ দেশ

কছদেশ একটা অর্ক্রন্থাকৃতি প্রায়ন্ত্রীপ। সিন্ধু দৈশের দক্ষিণ
পূর্ব্বাদিকে ইহা অবস্থিত। এই স্থানটী বৃহৎ "রণ" নামক অগভীর লোনাক্রনের হারা সিন্ধুদেশ হইতে বিছিন্ন হইয়া কছে দেশ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।
দেশটা প্রায়ই শশু শৃন্থ। ইহার পূর্ব্ব হইতে পদ্চিম দিকে কেবল পর্বত্ব
মালায় সজ্জীক্ত। এদেশে হোড়া ও বহা গদ্ধত প্রচ্ব পরিমাণে দেখিতে
পাওয়া যায়। এখানকার অধিবাসীরা রাজাকে রাও বলে। তাহার
অধীনে অন্যান ছইশত জমিদার শাছেন। দেশের মধাস্থলে ভোজনগরই
ইহার রাজধানী। ১৮১৯ খঃ এখানে ভূমিকম্প হওয়াতে, এই দেশটী
প্রায় ধ্বংস হইয়াছিল; এমন কি সেই প্রলয়কর সময় স্থানীয় ভূমিথও ও
নিকটবর্ত্তী প্রাম সম্ছ জলে ভূবিয়া একটা প্রকাশ্ত বালির বাঁধে পরিণত
হইয়া যায়। সাধারণে ঐ বাঁধকে বিধাতার বাঁধ বলিয়া থাকেন।
তংপরে স্থানীয় রাজার অন্তর্গ্রহে সেই বালির বাঁধ এক্ষণে নৃতন কলেবরে
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অরণ্য শব্দ হইতে লবণ ব্রদের নাম "রণ" হইয়াছে, অর্থাৎ একটা বাল্কাময় অগভীর ঝিল। ইহার দক্ষিণ পশ্চিমস্থান মরশুমকালে জলপূর্ণ ইয়, অহ্য সময়ে কেবল লবণময়। লবণ হলের মধ্যে কয়েকটী দ্বীপ আছে, তাহাতে কেবল বহা গর্মভ ও নানাজাতীয় অদ্ভুক্ত কীট পতকে" গতিবিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। কচ্ছদেশের পূর্ব্ধ সীমানায়ও এক্সপ একটী "রণ" আছে।

কচ্ছদেশে কয়েকটা বিখ্যাত স্থান আছে, যথা— উত্তর পশ্চিম কোণে দারকাপুরী, দক্ষিণ উপকৃলে সোমনাথ। কথিত আছে, এই স্থানের নিকট-বর্তা কোন একস্থানে শ্রীক্ষণ্ড ব্যাধ কর্তৃক হত হন। সোমনাথের উত্তরদিকে কেবল জঙ্গল ও পর্বত্রময় এক প্রদেশ আছে, উহা গির নামে প্রসিদ্ধ। গির নামক এখানে যে পর্বাত আছে, তাহার পাদদেশে মহারাজ অলোধকের রাজ্য



দারকার মন্দির পথের দৃষ্ঠ।

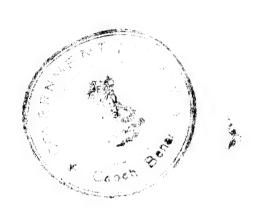

লের কতকগুলি প্রস্তর লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। সেই পর্ব্বতের প্রায় 
ার নিকট কতকগুলি স্থান্দর স্থানী ছৈন মন্দির দওয়েমান থাকিয়া 
তীত ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এইস্থানের পশ্চিমদিকে স্থাবিখাত 
ক্রেপ্তর পর্বত গর্বাভবে আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে। এই শক্রপ্তর 
নির্বার্গপরা দর্শনের ফেরত যাত্রীয়া এই সকল প্রাচীন দেবালয়ের শোভা 
দেখিয়া চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন। এই শক্রপ্তয় পর্বতের গাঁয়কটে 
পালিতানা নগর শোভা পাইতেছে।

পালিতানা নগরের পশ্চাভাগে কছদেশের দক্ষিণ পূর্ব্ধ দিকে কাথিবার দ্বীপ মন্তক উন্নত করিয়া বিরাজনান। এই কাথিবার ১৮৮টী ক্ষুদ্র রাজ্যে বিতক্ত; তন্মধ্যে ৯৬টা বিটিশ গ্রব্দেণ্টের ও ৭০টা বর্রোদার গুইকুমারের, অবশিষ্ট গুলি নিজর। রাজবংশীয় বালকদিগের 'বিভাশিক্ষার জন্ত এখানে একটা বিভালন্ন প্রতিষ্ঠিত আছে, উক্ত বিভালন্বটী "রাজকুমার" কলেজ নামে খ্যাত। এ প্রদেশে যতগুলি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য আছে, তাহার মধ্যে ভবনগরের সাজ্য । এ প্রদেশে যতগুলি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য আছে, তাহার মধ্যে ভবনগরের সাজাই প্রথমে নাজ রাজ্য দক্ষে বিশ্বাত করিয়াছেন এবং আপন রাজ্য দক্ষতার সহিত শাসন করিয়া বিখ্যাত হইস্বাছেন। এখন বাত্রীরা শ্ববিধামত এই স্থান ইতৈ জাহাকে আরোহণ পূর্বাক, পূর্ব্ব উপকৃল দিয়া সচ্ছন্দে বোদাই সম্বার্গ গ্রানাগ্যন করিয়া থাকেন।

#### দারকা

দাপর যুগে ওগবান শ্রীরাময়য়্ষ নামে অবনীতে অবতীর্ণ ইইয়া চুর্জ্জয় কংসকে বিনাশপূর্বক মথুবার সেই শৃন্তা সিংহাসনে বৃদ্ধ উগ্রাসেনকে অভিষেক করান, তদর্শনে কংসমহিধী অস্তি ও প্রাপ্তি দুঃখিত মনে. পিতা জরাদদের শ্বশাপর হন। মহাবল মগধাধিপতি ক্লাছবের নিকট এই আঞ্চ বার্ক্ত শ্রবণ করিরা শ্রীক্ষেত্র আচরণে ক্রদ্ধ হইলেন এবং যাদবদিগকে সমুদে উন্মলন করিবার জন্ম বন্ধবান্ধব এবং আত্মীয় নপতিগণের বল সংগ্রহপর্বাক মহাদর্পে মথবা অবরোধ করিলেন, তথন রুম্ঞপক্ষীয় মহাবলপরাক্রান্ত রাজগণ যাদবদিগের প্রতিকূলে এক্লফকে সমুখবর্তী করিয়া জরাসন্দের অনুগানী হ**ইলেন।** এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত নুপতিগণের একত্র স্থিলনে কালস্ম মহাযদ্ধ উপস্থিত হউলে, কত রাজগণ কত দৈলগণ যে প্রাণ দিলেন, তাহার ইয়ন্তা নাই, তৎপরে যাদবদিগের নিকট জরাসন্ধকে সদলবলে পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে হইল, কারণ যাদবপতি যে পক্ষে সহায় তাঁহা-দের কি কখন প্রাজয় স্ভব ৭ নিল্জি জ্রাস্ক বার্যার প্রাজিত হইয়াও যাদবদিগকে স্থবিধা পাইলেই উংগীড়ন করিতে লাগিলেন। তথন প্রীক্রঞ, রাজগণ ও যাদবকুল ক্রমশঃ কয় হইতেছে দেখিয়া মন্ত্রণাগ্রহে প্রনপ্রক্রক গরুডকে এমন একটা নিরাপদ স্থান অন্তুসন্ধান করিতে বলিলেন, যথায় যাদ্ব-গণ সচ্চলে নির্বিছে বসবাস করিতে পারেন। আজ্ঞাপ্রাপ্তে গরুড পথিবীর নানান্তান অফুস্জান করিয়া ছারাব্তীপরে এই স্থান মনোনীত করিয়া নারায়ণ সমীপে যথায়থ নিবেদন করিলেন, তৎশ্রবণে যাদবপতি উত্তিক গরুড়ের উপর সন্তুষ্ট ২ইয়া বিশ্বকর্মাকে তথায় এমন একটা পুরী নির্মাণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন, যাহাতে যাদবগণ সহ তিনি সক্তনে উ পুরী মধ্যে বসবাদ করিতে পারেন।

গকড় প্রম্ব্যাত বিশ্বকর্মা সমস্ত অবগত ইইনা ভাবান শ্রীক্রছে ম ইচ্ছান্ত্রমান্ত্রী সবিশেষ মন্ত্রের সহিত তথার স্থানর স্থানর অট্টালিকা, নদ, নদী, ভড়াগ, দীঘি ও অসংখ্য কুপ সকল এরপভাবে নিশ্মাণ করিলেন, যাহাতে যাদবগণের কোনরূপ অস্ত্রবিধা না হয়, আরও ঐ সকল জলাশরে কমল পরি-মল রত্নক্রমনে স্থানোভিত, তাহার উভয় কুলে স্থামের ও হিমালয়জাত থেক পীত, নীল, লোহিত বর্ণ সর্বাব্যানুর বুজুপাও রত্নক্ষকে বিশিষ্ট তাল, তমাল মধ্য ও বট প্রভৃতি বছবিধ বৃক্ষ সংযোজিত করিলেন, অত্র বৃক্ষশাখায় ময়ুব,
নাবা, কোকিল ও নানাজাতীয় বিহলম সকল শ্রীক্ষেত্র শুভাগমনের
প্রতাকায় প্রেমে পুলকিত হইয়া পরমানন্দে বিহার করিতে লাগিল ।
গারাবতীতে যে সকল নদ ও নদী প্রবাহিত হইতেছে, তাহাদের বালুকা
মথবা সলিলরাশি অতি নির্মাল ও স্থাশীতল, বিশেষতঃ উহাদের জল কথন
গ্রৈকৃমি হইতে নিম্গানী হয় না এবং ঐ সকল জলাশয় জলদকুম্বম ও জলদ
নতাপ্রিয়ে স্থোভিত, যাবতীয় পদার্থই যেন বিশ্বক্ষার সবিশেষ যজের পরিসম্ম প্রদান করিতেছে। দাপর্যুগে পূর্ণব্রক্ষ শ্রীক্ষেত্রের মানসে এই পুরীর
পৃষ্ঠি হয় এই নিমিত্ত ইহার নাম দারকাপুরী হইয়াছে। দারকার দারকা
তি শ্রীক্ষেত্রর ঐ মনোমুগ্ধকর নিরাপদ আবাসভূমি বহু পুণ্যকলে দশন
গাভ হয়।

ৰৰ্ভ্ৰমান দ্বারক। যাহা একণে আমানের নয়নগোচর হয়, উহা মহাভারত চ্পিত গেই দারকাপুরা নহে। উঞ্চক্ষের সেই সানের হারকাপুরীর মনিকাংশই সমুদ্র গভে নিহিত, একণে নেই পুরীর অবশিষ্ট যাহা কিছু শন পাই, অর্থাং মূর্লীধারা বন্মালীর সাধের পুরীর তাহাই স্থতি গগাইলা বাধিয়াছে।

ধারকা বরোদারাজ গাইকোবাকের অধিকারভূক। সহরটী কুছ এবং কাঠিয়াবাবের মধ্যে প্রধান বন্দর ও হিন্দুদিগের একটা পবিত্র তীর্থ।

। ক্ষিকা—বরোদা রাজ্যের ও থমগুল প্রদেশস্থ বাথের নামক জেলার একটা এধান নগর। এখানে বোবে নগরের দেশী পদাতিক সৈক্ত ও থমগুল গোটালিয়ান নামে একদল গোরা সৈক্ত অবস্থান করিয়া থাকে।

ধাবকায় যতগুলি রাস্তা আছে তন্মধ্যে তুই একটা ব্যতীত সকলগুলিই

শপ্রশস্তা। কচ্ছোপসাগরের সুনীল সলিল সৌন্দর্যাই ধারকার মনোমুগ্ধকর

শ্রতা। এ দৃশ্য —বিশ্বপতির বিচিত্র সৃষ্টি-কৌশলের মহান্ ও বিরাট ভাব

শনি করিয়া মান্ধবের আশা কিছুতেই পূর্ণ হয় না।

### দারকার শ্রীমন্দির

ষারকায় ছারকাপতির মন্দিরই তীর্থযাত্রীদিগের প্রধান দ্রন্থীত। এই ছারকার পথ হইতে শ্রীমন্দিরের দৃশ্য অতি স্থান্দর। পাঠকবর্গের প্রীতিং ছাল্ল ঐ স্থানর মন্দিরপথের একথানি দৃশ্য প্রদান্ত হইল। ছারকার ছারকা নাথের দর্শন এবং পুণাবতী গোমতী নদী যথায় সাগরের সহিত সক্ষহইয়াছেন, কথিত আছে সেই সক্ষমহানে সক্ষলপুর্কাক মান করিলে হান মাহায়গুণে জীবের আর পুনর্জান হয় না। এই গোমতী এথানে সাগতে সহিত মিলিত হইয়া ইহার পবিত্রতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন।

দারকাপতির মূল মন্দিরটী পঞ্চল এবং উচ্চে একশত দুটের ন্যানিং। প্রবাদ এইরূপ যে, এই স্বরহৎ মন্দিরটি শ্রীক্ষের আজ্ঞার বিশ্বকশ্ম এক রাত্রিতে নির্মাণ করিয়া তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যের অদ্ভূত ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমন্দিরের সন্মুখভাগে একটা প্রাশস্ত নাট মন্দির আছে। এই স্থন্দর
নাটমন্দিরটা ৬০টা স্তন্তের উপর স্থাপিত হইয়া নিম্মাণকারীর গৌরং
প্রকাশ করিতেছে। ইহার ত্রিকোণাকৃতি চূড়াটি কম বেশ ১৭০ জ্য উচ্চ।

যাত্রীগণ প্রদত্ত দক্ষিণাদি হইতে এই দেবের বার্ষিক আয় ায় চারি
সহস্র টাকা উদ্ধিত হয়। বলা বাছল্য যাত্রী স্মাগম অধিক হয়।
অধিক হয়। এখানে যাত্রীদিগকে স্থানীয় নিয়মগুলি পালন করিতে হয়
প্রথমে দেব দর্শনের পূর্বের গোমতী নদীতে অবগাহন ও তর্পণাদি করিতে
হয়। এই সময় বরোদার রাজার প্রধান কর্মচারীর গদীতে তুই টাকা, রাজ
কর জমা দিয়া ম্যাজেন্টারের ছাপ লইতে হয়, এই ছাপ না দেখিনে
প্রথমীরা কথনই নদীতে অবগাহন করিতে দেয় না। তৎপত্রে শুদ্ধ কলেবরে
মন্দির ছারে উপস্থিত হইয়া যথাক্রমে ৪॥• ও পৃক্ষর মূল্যের ৩।• আন

ট দশনী সমেত ৭৬০ আনা দিয়া দেব দশন করিতে হয়। মন্দির অভ্যভগবান রণছোড় শ্বীউর পবিত্র মৃত্তি দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন সাথক
বেন। স্থানীয় পূজারী দিগের নিকট উপদেশ পাইলাম দে, প্রায় ছয়
বংসর পূর্বে এখানকার পাণ্ডারা দেবালয়টী রাজার অধান হইবার সময়
বিগ্রহমৃত্তিী গুপ্তভাবে লইয়া গিয়া গুজরাটের অন্তর্গত ঢাকুর নামক
ন প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি মৃশ বিগ্রহ মৃত্তি তথায় বিরাজ করিতেছেন।
রূপে লারকার ঐ শৃস্তা সিংহাসনে রণছোড়জীউর পবিত্র মৃত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত
কিন্তু কোন বিশেষ কারণ বশতঃ ইহাও অপস্থত হইয়া, বটলাপে
নীর অপর তীরে সেই মৃত্তি পূজারীগণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভগবান
কাপতি তথায় শভোগরস্বামী নামে বিরাজ করিতেছেন।

এক্ষণে আমরা যে মৃত্তি দর্শন পাইয়া থাকি, ইনি তৎপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ার স্থপাহারার ব্যবস্থায়, নির্কিন্তে বিরাজমান থাকিয়া ভক্তদিগকে দর্শন ন উদ্ধার করিতেছেন।

বাত্রীগণ প্রথনে দারকার আদিয়া এই দারকাপতির দর্শন লাভ করিয়া নে ও নয়ন সার্থক পূর্বক মহাত্রত উন্দাপন করেন। তংপরে পাঞাদের কে পতিত হইয়া তাঁহাদের উপদেশমত বটদ্বীপস্থ প্রাচীন দারকানাথ অধর স্বামীর দর্শন করেবার জন্ম অনেকে তথায় গমন করেন। এই নিপে ভগবানের প্রাচীন মূর্ত্তি দর্শনের নিমিত্ত প্রত্যেক যাত্রীর নিকট বিশ্বীর গাঁচ টাকা দেবকর বা দর্শনা আদায় করিয়া তবে দেব দর্শন করান।

ভক্তগণ দারকার আসিয়া সাধ্যমতে মনের সাধে এখানকার দেবতা ছোড়জীউকে" বছমূল্য পরিচ্ছদাদি প্রদান করিয়া নয়ন পরিভৃপ্ত বি। এই পোষাক ধরিদ কেবল পূজারীদের কিছু লাভের জক্ত কারণ হই বছ অর্থ ব্যয় করিয়া এই পোষাক ধরিদ করেন সত্য, কিন্তু পাগুারা াত্র প্রাক্ষকে শোভা বৃদ্ধি করিয়াই তৎক্ষণাৎ উহা বাজারে বিক্রম্ব করিয়া থাকেন। এইরূপে একই পোষাক বৃন্দাবনের যমুনাতীরের। তলে বন্ধ হরণের ঘাটের স্থান পুনঃ পুনঃ ক্রাত ও বিক্রীত হইয়া থাকে।

গারকাপুরীর অক্ত নাম কুশহলী। পূর্ব্বকালে ইহা পরম । আনর্ত্তরাজের রাজধানী ছিল। তৎপরে গাপর যুগে শ্রীক্লঞ্চের ইচ্ছার রাজধানীতে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও নানাপ্রকার নদ নদী সকল বিশ্ব কপ্তক নির্দিত হইয়া ইহার সৌন্দর্য্য শতসহস্রপ্তথে বৃদ্ধি হইয়াছে।

দ্বারকামাহাত্মা—যে দারকায় তেত্রিশ কোটি দেবতাগণ, খা গন্ধর্বগণ, সত্ত হাষ্ট্রচিত্তে গ্রমনাগ্রমন করিয়া ভগবানের স্তবগুণ গান্ধ তেন, যথায় লক্ষ্মীস্থকপিণী কৃষ্ণিণীদেৱী ও কক শক মহিন্তী এককে ফাৰ্ম করিয়া কত আনন্দ অন্নভব করিতেন, যে দারকার প্রতি রজবিন্দর্গে পৰিত্ৰ, যে ভারকার নারায়ণ-পুছরিণা নামে পুণাতোরা সরোবর বির বে সরোবর ভারতের চারি ধামের মধ্যে সর্বব্রই প্রজনীয়, যাত্রীগণ ভক্তিন্যকারে সম্বল্পবাক স্থান কবিয়া থাকেন এবং তীর্থ নিয়ম তত্ পিতপুরুষগণের উদ্ধার কামনা করিয়া তর্পণপ্রবাক চরিতার্থ বোধ করে স্তানে গ্রহণাদি পর্কাদিনে বহু দুর্দেশ হইতে ভক্তগণ আসিয়া মক্তি ব করিয়া থাকেন, যে দ্বারকার তলনা করিতে দেব ও ঋ্যিগণ্ড হার ম যে দারকা দর্শনে নরও নারারণ হন এমন কি কথিত আছে, এই: স্থানমাহাত্মগুণে গদ্ভ পর্যান্ত দেহত্যাগ করিলে চত্ত ও হইয়াখ সেই দারকার মাহাত্ম আমায় ভায় স্বল্পবন্ধি নরে ি ুপু প্রকাশ ক সমর্থ হইবে। দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া পুণাস্থান দ্বারকার বিষয় উচ করিতে করিতে, দারকার কাহিনী শুনিতে শুনিতে এবং বিশ্বকর্মা নি অটালিকার শোভা দর্শন করিতে করিতে আত্মহারা হইবেন সন্দেহ নাই

বিনি ভদ্ধচিন্তে ধারকায় উপস্থিত হইয়। তীর্থপদ্ধতি ক্রমে সক্ষ্ সম্পাদন পূর্বক তৃণমাত্র দান করিতে পারেন, জ্রীক্রফের রুপায় ত্র পিতৃপুরুষগণের সহিত বৈকুঠে স্থানপ্রাপ্ত হন্। বহু দ্রদেশ হইতে ধিনি এই পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইয়া দেহত্যাগ বিতে পারেন, শ্রীহরির কুপার আর কথন তাঁহাকে গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ বিতে হয় না। কালক্রমে সেই বিশ্বক্রী নির্মিত হাপরযুগের ঐ ভূত রন্ধথোদিত বহু দ্রব্যাপী শ্রীক্ষের পুরীর অধিকাংশই এক্ষণে গ্রগর্ডে নিমল হইয়াছে।

দ্বারকার নিম্নভাপে দেবগণের ছুর্ল্ভ এক পূণ্যবতী নদী আছে।
কলগণ উহাকে পাপনাশিনী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এথানে মান
করিবার সময় পাহাড় হইতে যে জল পতিত হইয়া গোমতী নদীর
ক্রিতার সময় পাহাড় হইতে যে জল পতিত হইয়া গোমতী নদীর
ক্রিতা সাগর যে ভানে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানে লোহার শিকল
ধ্রিয়া সান করিতে হয়; কারণ ঐ আেতগামী সঙ্গম স্থানে ভক্তিসহকারে অবগাহন করিতে পারিলে জন্মজনাস্তরের কলুম্নাশ হইয়া অশেষ
পূণ্য সঞ্চয় হইয়া গাকে।

বর্ত্তমান দারকার পাঁচটা প্রধান মন্দির দেখিতে পাওরা যার, তম্মধ্যে জগৎন্মুট নামক মন্দিরই নানা কারুকার্য্যে শোভিত এবং প্রসিদ্ধ। ইহার উচ্চত। ১৩১ ফিট্। এখানে বহুবিধ তীর্থ ও বিগ্রহ মূর্ভি বিরাজিত যথা:—গোমতীভার্থ, সাগরভার্থ, সাগর-গোমতীসক্ষম, সপ্তকুণ্ড, নূপক্তুপ, গঙ্গাতীর্থ ও গো-প্রচার তীর্থ ইত্যাদি।

ঘারকায় বহুবিধ মঠ আছে; তন্মধ্যে মহারাজ শহরেষামীর মঠই
নর্জাপেকা প্রসিদ্ধ । এই সকল মঠে সাধু সন্ন্যামীরা তীর্থে তীর্থে পর্যাচন করিবার সময় বিশ্রাম করিয়া থাকেন। ঐ সকল ধর্মাজ্মাদিগকে
দর্শন করিলেও মহা পুণা সঞ্জ হয়, সন্দেহ নাই।

দারকাপুরে যে সমস্ত পাণ্ডা আছেন,তাঁহারা সকলেই দচ্নি ব্রাহ্মণ, কিন্তু বাঙ্গালা বা হিন্দী ভাষা বেশ বুঝিতে পারেন। এগানে উপস্থিত ইইয়া বাঁহাকে তার্থ প্রক্ষমান্ত করা যায়, তিনিই যাত্রাদিগের থাকিবার জস্তু বাসা, আবশুকীয় সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীরই অভাব মোচন করিয়া থাকেন, কিন্তু স্ক্লের সময় সাধ্যমত বিরক্ত করিয়া টাকা আদায় করিতে ক্রেট করেন না। এই সকল পাঞাদের নিকট নান্তিকতা ভাব দেখাইলে আর অধিক জোর জবরদন্তি করেন না। বাত্রী সংগ্রহ করিবের জন্তু ইহাদেরও বিস্তর গোমস্তা আছে, উাহারাও থতিয়ান বহি দেখাইয়া অপর তার্থ হানের ভায় বাত্রী সংগ্রহ করিতে থাকেন। ঐ গোমস্তাকে সন্তুই করিতে পারিলে, তাহারা বাত্রীর সকল বিষয়েই সহায়ভা করিয়া থাকেন। এই তীর্থে উপস্থিত হইয়া ঘাঁহার যে পাণ্ডা নির্দ্ধিই আছেন—তিনি তাঁহারই সন্ধান করিবেন, আর বিনি ন্তন, তিনি ইচ্ছার্থায়ী নৃতন পাণ্ডা নিষ্কুল করেন।

ঘারকাপুরী হইতে ৯ ক্রোশ দ্রে তামড়া নামক একটা স্থান আছে।
ভক্তগণ বহু ক্লেশ সহু করিয়া তথায় গমন করেন। সেথানে যে একটা
প্রগাপুকুর আছে,ঐ পুক্রিণী হইতে গোপীচলন নামক তিলকমাটি অতি
আগ্রহের সহিত সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কারণ কথিত আছে, বাঁহার
দেহে এই পবিত্র চলন অস্থিত হয়, তাহার শরীরে লক্ষী, সরস্বতী,
পর্বেতী ও সাবিত্রীদেবী সদাসর্বাদা বিরাজমান থাকেন, অর্থাৎ কথন
তাঁহার কোন হুর্গতি হয় না। বহু পুণ্যে মানব জন্ম সংঘটন হয়, অতএব
মন্ত্র্যানত্রেই এই সকল তীর্থের সেবা করা কর্ত্তব্য বিবেচনা ক্রাব্রেন।

এখানে একটামাত্র আদ্ধা ভক্তিসহকারে দক্ষিণাসহ , ভাজন ।করা-ইলে অন্ত স্থানের সহস্র আদ্ধান-ভোজনের তুল্য কললাভ হয়। দ্বারকরি স্ক্রকরের প্রথা আছে। এই সকল তীর্থের নিয়মগুলি পালনসহকারে ধর্ম্মে মিতি রাখিতে পারিলে শ্রীক্ষের ক্রপায় পুত্র পৌত্রাদি লইয়া পরম স্থােক লবাপন করিতে পারা বায়। এইরপে দ্বারকার শোভা দর্শন ক্রিয়া অন্ত তীর্থ স্থানে যাত্রার জন্ত প্রত্বত হইলাম।



# গোহাটীর অন্তর্গত "কামরূপ বা কামাখ্যা" দর্শন যাত্রা

কলিকাতা হইতে কামাথাদেবীকে দর্শন করিতে হইলে শিল্পালদহ ষ্টেশন হইতে দার্জ্জিলিং মেলগাড়ীতে আবোহণপূর্দ্ধক বরাবর পার্ব্ধতীপুর জংগন স্টেশনে আসিতে হয়। পার্ব্ধতীপুর প্রেশন তিনটা রেল লাইনের সন্ধিস্থল। বাহারা কামাথাদেবীকে দর্শন করিতে যাইবেন, তাঁহাদিগকে এই স্থানে মেল গাড়ী হইতে অবতরণপূর্দ্ধক ধুব্ড়ী-এফটেনসন্পথটা অবলহন করিতে হইবে, অর্থাৎ পার্ব্ধতীপুর ষ্টেশন হইতে যে শাথা ধুব্ড়ী লাইন আছে, সেই লাইনের সাহায্যে ধুব্ড়ী ঘাট নাম হৈছেশনে বাইতে হইবে। এই ধুব্ড়ী-ঘাট ষ্টেশন এক অন্তুত দৃশ্য। এবানে আসিলে কত সাধু, কত সম্লাসী, কত তত্ত্বর দেখা যায়, আরও কত আরকাটীদিগের প্রলোভনে পতিত হইয়া, কত অসহায় নিরীছ লোকদিগকে বিষল্প মনে আসাম চা-বাগানে মাইতে হইতেছে, সেই মহামারী ক্লীদিগের চালান ব্যাপার সমস্তই দেখিতে পাওয়া যায়। কেছ এখানে বিদেশ হইতে স্বেদশ যাত্রা করিয়া আপন স্কলগণের

স্থিত মিলিত হইবার জন্ম আহলাদিত মনে যাত্রা করিতেছেন ে जीर्थ गांवा कतिवाद **या**नाम्न এक दिन गांफ़ी हहेरिंड यूपत गांफी वस করিবার জন্ত ব্যস্তসহকারে আপন মোট গাঁটরীর তত্ববিধান করিছে. ছেন: কেছ স্ত্রী, পুত্র, পরিবারবর্গকে ছাডিয়া দাসত্বের জন্ম ত:খিড মনে কর্ম স্থানে যাইতেছেন, কেহ কোপায় গুলুর্ম করিয়া রাজার শাসন ভয়ে প্রাণের দারে কোন নিভত স্থানে প্লাইতেছেন। এইরূপ কর প্রকার লোকদিগকে এই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ইয়ভা নাই। চা-বাগানের এই সকল কুলীদিগের পাষাণভেদী বিলাপধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে, তাহাদের দেই ম্লান মুখগুলি নয়নপথে পতিত হইলে মনে হয় যে, আরকাটীরা কি করুণাময় পরমেশ্বরের সৃষ্ট মানব. না নরপিচাশ সদৃশ নিষ্ঠুর রক্তবোলুপ রাক্ষম ধরায় মানবরূপ ধারণ করিয়া আবিভূতি হইয়াছে ? মায়া, দয়া, ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়া তাহারা যে বাবসায় রত হইয়াছে—তাহা অতি নিরুষ্ট। আরকাটীদিগের এট কুলী চালান ব্যাপার নয়নগোচর হইলে তাহাদিগকে নরপিচাশ বলিয়াই অনুমান হয়।

ধুব্ডী—গোরালপাড়। জেলার একটা প্রধান মহকুমা। ইহার উত্তরে ভূটানপর্বত, দক্ষিণে গারোপর্বত,পূর্বে কামরূপ পর্বত, পক্তিমে কুচবিহার ও রংপুর সহর অবস্থিত। এই ধুব্ড়ী ঘাট লামক সীমার ষ্টেশন হইতে যথন প্রহ্মপুত্রের অভল সলিলরাশির উপর দিয়া বিশীয় পোতথানি ভাসিতে ভাসিতে অগ্রসর হয়। তথন প্রাণে এক অনির্বিভাবের উদয় ইইতে থাকে।

### গোহাটা

গোহাটী-কামরূপ জেলার একটা প্রধান মহকুমা। পূর্বের . बहे हाटन स्रुशांत्रित्र हां हिल, अहे निभिन्छ अहे हाटनत नाम (गोहां जै इरेग्राट्छ। कामाशास्त्री नर्भरनष्ट्रक राजीमिशरक এই शोहां जी नामक ষ্টীমার ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। গৌহাটী একটি প্রকাণ্ড সহর। ক্ষমা অর্থে স্থপারি, আর হাটী শব্দে বাণিজ্য স্থান অর্থাৎ যে স্থানে ক্রম বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহা দীর্ঘে তিন মাইল এবং প্রস্থে অন্যুন দেড় মাইল স্থান অধিকার কবিয়া রহিয়াছে। সহরটী প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত यथा-পুরের্ব উজান বাজার। এই স্থানে সাহেবদিগের বাস স্থান, কোর্ট, আফিস, আদাণত, কাছারী, পোষ্টাফিস, বাজার, হাট ও যাত্রীদিগের থাকিবার বাদা বাড়ী প্রভৃতি বিশ্বমান। কোর্টের নাগাও এক প্রকাণ্ড দিবী, সংস্থার অভাবে ইহা শৈবালে পরিপূর্ণ। এই দিঘীটী আহাম রাজাদিগের (আসামের অপত্রংশ আহাম) আমলের নির্দ্মিত। ইহা এই স্থানে অবস্থান করিয়া প্রাচীন রাজাদিগের কীর্ত্তি-কলাপ সাক্ষাস্থরূপ বিভয়ান থাকিয়া তাঁহাদের মহিমা ছোষণা করি-তেছে। সহরের মধ্যভাগ পান বাজার নামে প্রশিদ্ধ। এখানে স্কুল, কলেজ, বোর্ডিং এবং নেটভদিগের বাসস্থান আরও নানাবিধ দ্রব্যের বড় বড় প্রসিদ্ধ দোকান আছে। ব্যবসা ও কর্ম্ম উপলক্ষে এখানে বচ আসামী. নেপালী এবং বাঙ্গালীদিগকে বাস করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল নেপাণী বা আদামী স্নীলোক এথানে বসবাস করেন, তাঁহারা সদাস্ক্রদাই ম্যাকলা ( স্তানের উপরিভাগ হইতে কোমর পর্যাস্ত চাকা একপ্রকার কাঁচলীর ভাগ জামা বিশেষ) পরিধান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মুথতী আমাদের চকে তাদশ স্থা না হইলেও.

বর্ণ যেন ছুধে আলতা গোলা। ইহার পশ্চিম ভাগটী ফাঁদী বাজাঃ নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে অধিকাংশ ভাগই দোকান। এই ফাঁসী বাজার ও উজান বাজারে ছুইটী প্রসিদ্ধ তরিতরকারীর হাট আছে। পান বাজারে দেরপ বিখ্যাত বাজার নাই—তবে এখানে প্রাতে রাস্তার ধারে মংস্থা ও তরকারীর অল্ল সংখ্যক দোকান বসে, উহাতেই স্থানীয় অধিবাদীদিগের অনেক উপকার হয়। এতদ্তির পান বাজারে ছুই-একথানি ডিস্পেন্সারী ও এণ্ডির দোকান দেথিতে পাওয়া যায়, এই অসামীএণ্ডি জগদ্বিগাত। আবশুক থাকিলে এথানে ঐ সকল এণ্ডি স্থবিধা দরে থরিদ করিতে পারেন। মংস্থ এবং মালভোগ রস্তা ব্যতীত অন্তান্ত সমস্ত দ্রব্যই কলিকাতা অপেক্ষা হুর্মান্তা। গো হুগ্ধ হুপ্রাপ্য, কিন্তুমহিব হৃশ্প প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এথানে পাহাড়ী অসভ্য ন্ত্রী পুরুষের মধ্যে স্ত্রীলোকের ভাগই অধিক আছে। তাহারা নিতা পাহাড় হইতে কাঠ কাটিয়া আনিয়া বাড়ী বাড়ী বিক্রেয়পূর্বকে বে মূল্য উপাৰ্জন করে. উহাতেই তাহাদের স্বচ্চনে জীবিকা নির্বাহ হয়। বড বভ জালানী কাঠ গকর গাড়ী বোঝাই করিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে. এরপ সতত দেখিতে পাওয়া যায়। গৌহাটীর রাস্তাগুলি পরিস্কার ও প্রশস্ত। ধূলা থাকিলেও তাহা অকুমান হয় না এবং বৃষ্টি হইলেও পরে কৰ্দিৰ হয় না। মোহনভোগ নামে এপ্ৰদেশে এক প্ৰকার গুৱা আছে, উহা দেখিতে ধেরূপ নয়নানন্দ্রায়ক—আস্বাদেও সেইর্ন: এমিষ্ট, অর্থচ দামেও কম; কারণ এদেশবাসীগণের সম্পূর্ণ বিমাদ ঐ সকল রস্তা খাইলে বাতগ্রন্থ হইতে হয়। মংস্থের মধ্যে ক্লাই মংস্থাই এখানে উচ্চ মূল্যে বিক্রম হয়, কিন্তু কলিকাতা সহর অপেক্ষা অনেক স্থলভ। মূগেল মংস্ত গুলি স্থানীয় অধিকাংশ অধিবাসী খায় না। এই নিমিত্ত একটী /> হইতে /া। দের পর্যান্ত মুগেল মংশু এখানে / আনা মুল্যে বিক্রশ্ব

ক্রি। আমরা এ দেশে বৈদ্ধপ শাল বা শোল মংস্তকে ত্বার চক্ষেদিরাথাকি, তথাকার অধিবাদীগণও দেইরূপ এই মৃগেল মংস্তকে ত্বাকরেন। মৃগেল মংস্তঞ্জলি কেবল গরীব বা নাচ জাতীয় লোকে বাবহার করিয়া থাকে। বলাবাছ্ল্য, আমরা তীর্থাত্রী—স্কৃতরাং মংস্তের আম্বাদ করি নাই। এ দেশে পান সকলেই ব্যবহার করেন, এবং প্রত্যেক বাটাতে পানের পাছও দেখিতে পাইলাম, তাহারা আব্দ্রুক মত ঐ সকল গাছ হইতে পান ত্লিয়া ব্যবহার করেন। কাঁচা ম্পারি এদেশবানীদিগের এক উপাদেয় সামগ্রী।

গৌহাটী সহর হইতে কামাধ্যাদেবীর মন্দির অন্ন তিন মাইল দ্রে অবস্থিত। এই তিন মাইল পথ অতিক্রম করিতে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়। এখানকার ঘোড়ার গাড়ী গুলি দীর্ঘ, উচ্চ ও প্রশস্ত। চারিজন লোক অক্রেশে গমনাগমন করিতে পারেন, এইরূপ একথানি ঘোড়ার পাড়ী পোহাটী হইতে কামাধ্যাদেবীর মন্দিরের পদপ্রাস্ত পর্যন্ত ঘাইতে মেলার সময় এক টাকার কমে ভাড়া পাওয়া যায় না, অপর সময়ে ইহা অপেকা স্থবিধা দরে পাওয়া যায়। আময়া অম্বাচী মেলার সময় পিয়াছিলাম, স্থতরাং আমাদিগকে প্রত্যেক পাড়ীখানির প্রতি এক টাকা হিসাবে ভাড়া দিতে হইয়াছিল। এই তিন মাইল প্রতিক্রম করিতে এক ঘণ্টা সময় লাগে।

পাহাড়ের পদপ্রাস্থে আমর। দকলে উপস্থিত হইবামাত্র পাণ্ডা নিযুক্ত পোমজ্ঞাগণ দলে দলে আদিয়। যাত্রী সংগ্রহ করিতে কাগিলেন, এবং যত্নের সহিত আপন আপন পাণ্ডার শিশ্য করিবার জন্ত যাত্রী-দিগকে অন্থরোধ করিলেন। আমরা প্রথমেই ঐ সকল গোমন্তাগুলিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, দেবীর স্থানে কেবল বিশ ঘর গাংগ্রের বাস স্থান ব্যতীত অপর কোন যাত্রী থাকিবার বা বাস করিবার উপযুক্ত বাসা বাড়ী পাওয়া যার না; তাহাদের নিকটে এইরপ উপদেশ পাইয়া আমাদের প্রথমে বাসা ঠিক না করিয়া কোধাও যাইতে মন উঠিল না; কারণ আমাদের দলমধ্যে স্ত্রী, পূত্র ও পরিবারবর্গকে লইয়া সর্বশুদ্ধ বোলজন লোক ছিলাম এবং বিছানা পত্র মোট গাঁটরী প্রভৃতি বিস্তর ছিল, এই হেতু প্রথমে বিশ্রাম স্থান ঠিক করিয়া এই সকল মোট গাঁটরীর গতি করিয়া পরে দেব স্থানে বাইতে মনস্থ করিলাম। একটা গোমস্তা আমাদিগের সঙ্গে স্ত্রীলোক দেখিয়া ছই পয়সা লাভের প্রত্যাশায় প্রাণপণে আমাদের মনস্তৃত্বি করিতে লাগিলেন, এবং সঙ্গে করিয়া পান বাজার নামক স্থানে আমাদের অবস্থানের জন্ত একটা বাসা বাড়ী ঠিক করিয়া দিলেন। তাহাদের বিশ্বাস, স্ত্রীলোক সঙ্গে না থাকিলে ছই পয়সা উপার হয় না।

অধ্বাচী মেলার সময় এখানে এত যাত্রীর সমাপম হয় যে, প্রীক্ষেত্রের রবোৎসবের সময়ের স্থায় এই জঙ্গলাপূর্ণ দুরদেশেও যাত্রীগণ বাসস্থান সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, বাধ্য হইয়া প্রত্যহ লোক প্রতি এক টাকা হিসাবে সামান্ত বাসার জন্ত ভাড়া দিতে বাধ্য হন। গৌহাটা সহর হইতে কামাঝ্যাদেবীর মন্দিরের পদ প্রান্ত পর্যন্ত এই তিন মাইল পথ গাড়ীতে আসিবার সময় যে সকল বর বাড়ী দেখিতে পাইলাম, তন্মধ্যে ইইক নির্মিত গৃহের সংখ্যা বড়ই অল। অধিকাংশ বাড়ীঙে টিনের ছাদমুক্ত, এবং কতকগুলি চুলাজ্যাদিত। সে বাহা হউক, মঞ্জলি বেশ কারুকার্য্যশোভিত। আমরা টিনের চালমুক্ত তিনখানি কক্ষ মধ্যে কাঠের বেড়া দেওয়া ঘর পাইলাম। এই তিনখানি বরের মধ্যে এক-থানিতে ত্রীলোক, একথানিতে বয়োজ্যেন্ত লোকগুলি অধিকার করিলাম। এইরূপ টীনের ঘরে প্রত্যহ লোক প্রতি এক টাকা হিসাবে ভাড়া ধার্য্য করিয়া ভন্মধ্যে আপন জ্ব্য

লামূলী ও মোট গাঁটরী গুলি স্থাপন করিয়া সেদিনকার মত বিশ্রাম ক্রিতে মনত্ত করিলাম। কারণ গোমস্তা ঠাকুর বলিলেন, দেবী স্থানে বন্ধপুত্র বা সোভাগ্যকুণ্ডে স্থান না করিয়া প্রবেশ নিষিদ্ধ। এ গাড়ী ও গাড়ী ষ্টীমার প্রভৃতিতে গমনাগমন করিয়া আমরা এত ক্লান্ত হইয়া-ছিলাম যে বিশ্রাম না করিলে অস্তুত হইতে হইবে, এই নিমিত্ত সেদিন আরু কোথাও বাহির হইলাম না। বাসাবাটী হইতে ব্রহ্মপুত্র অনান অর্দ্ধ মাইল, আবার দৌভাগ্যকুণ্ডও তদপেক্ষা অধিক, এই সকল কারণে সেদিন এক জঠরানল নিবৃত্তি ভিন্ন অপর কোন কার্যাই হইল না। যাহা হউক, গোমস্তার পরিচিত লোকের নিকট বাসা পাইয়া মনে মনে ভাবিলাম, বোধ হয়-এই ভাডার মধ্যে গোমস্তার কিছু দস্তরি আছে: নচেৎ এইরূপ সামান্ত টীনের ঘরের এত দরদেশেও এক টাকা ভাডা অসম্ভব, কিন্তু পরক্ষণেই সে সন্দেহ দুর হইল ; কারণ আমাদের পর যে সকল যাত্রীর সমাগম হইল, তাহারা কেহ ২, কেহ ১॥০ টাকা ভাড়া ধার্যা করিয়া আমাদের পশ্চারাগে বাদা লইতে লাগিলেন। যাহা হউক. গোমন্তা ঠাকর ব্যন জানিতে পারিশেন যে, সেদিন আমরা কোথাও যাইব না। তথন তিনি আমাদিগকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া প্রস্তান করিলেন, আবার পরক্ষণেই ঐ গোমস্তাটীকে দেখিলাম: আমরা বে স্থানে বাসা লইয়াছিলাম, সেই বাটীতেই অপর এক দল স্ত্রী, পুত্রসহ বাঙ্গালী ঘাত্রী আনিয়া রাখিলেন, তাহাদের প্রত্যেকের ভাডা ১।• ধার্যা হইল। এই গোমস্তাটী অভি মিষ্টভাষী এবং যাত্রীদিগকে অভাস্ত যত্ন করেন, এই নিমিত্ত যিনি একবার তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া-্ছেন, তিনিই তাঁহার যদ্ভে বণীভূত হইয়া পড়েন। এইরূপে আমরা আশ্রম পাইয়া এবং আরও ছই-দশজন জাতি ভাইয়ের সহিত মিলিত হইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। কেন না আমাদের পার্যে যে চইথানি ঘর

খালি ছিল, তাহাতে কোন্ জাতীয় কিন্নপ লোক আদিবেন—ইহাই ভাবনা ছিল, একণে জগজননী কামাখ্যাদেবীর কুপায় সে দকল ভাবনা দূর হইল। এই পান বাজারের বাসা বাটী হইতে কামাখ্যাদেবীর মন্দির অর্ক মাইল দূরে অবস্থিত। কামাখ্যাদেবী যে পাহাড়ে বিরাজ করিতেছেন, দেই পাহাড়ের নাম নীলাচল পর্বত। ক্রমা, বিষ্ণুও মহেশ্বর নামক তিন্টা পর্বত সম্প্রিত হইয়া এই নীলাচল প্রবৃত সংগঠিত।

বর্তমান আসামপদেশ-হরকোপানলে দগ্ধ কামদেব প্রঃ স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত এই স্থানের নাম কাম্রূপ হই-য়াছে। পুর্বের এই স্থানে নানাবিধ তীর্থ স্কল বিরাজ্যান ছিলেন। ক্থিত আছে, যে এ স্থানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামক নদ ও ক্রোত্য়া নামী গ্ৰহা প্রবাহিতা, দেবী মহামারা স্বরং কামাথ্যা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া সর্বদা বিরাজ করিতেছেন, এ পুণাভূমি দেবতাদিগের ক্রীড়া স্থান বলিয়া খ্যাত এবং দেবগণ আপন ইচ্ছারুযায়ী ইক্রপুরী দদশ মনোহর প্রাদাদ সকল নির্মাণ করিয়া সতত বিহার করিতেছেন। ব্রহ্মা এই পুরীতে অবস্থানকালে নক্ষত্র স্থাষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া এ স্থান প্রাগজ্যোতিষ নামে থাতে। কালের কি বিচিত্র গতি। দেবগণের সেই সাধের ম্বনর প্রাসাদের অধিকাংশগুলিই এক্ষণে ধ্বংস বা লোপ পাইয়াছে। মহাতপা বশিষ্ঠদেবের শাপে যে স্থানে দেবী উগ্রতারা বিজ্ঞভাবে পুজিত হইয়াছিলেন এবং ভগবান মহেশ্বরকে স্লেচ্ছের ক্রায় অবস্থান করিতে হইয়াছিল; শেষ বিষ্ণুর আগমনে তাঁহার শাপ মুক্ত হইয় মৃক্তিপ্ৰদ পাইয়াছিলেন, যে কামরূপ বা কামাখ্যাতে "মহামুদ্রা ঘোনি পীঠ বিরাজিত." যে পর্বতে ত্রিঞ্গাতীত হইয়াও আমি "রক্ত পাষাণ ক্লপিণী" শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়, যে স্থানে হয়গ্রীব মাধব এবং উমানন নামে ভৈরব অবস্থিত। যে ক্ষেত্রে দেবী মোক্ষদার নিত্য বিহার স্থানঃ ľ

বি স্থানে ব্রহ্মকুও অবস্থিত, বে কুণ্ডের মাহাত্মাণ্ডণে পরশুরাম স্পর্শমাত্র মাতৃহত্যা মহাপাপজনিত হস্তদংগল্প পরশু স্থানিত করিতে সক্ষম হইরাছিলেন, সেই নিত্যধাম প্রভাবসর ক্ষেত্রে জীবের মুক্তি নিঃসংশর।
মানবজন্ম ধারণ করিয়া এই পবিত্র মোক্ষণাল্পনী কামাখ্যাদেবীকে
ভক্তিপুর্বক অর্চনা করিয়া জীবন সার্থক করিতে কেহ যেন কথন অবহেলা না করেন।

অনুবাচীতে কামাখ্যাদেবীর দর্শন প্রশন্ত। এই সময় এই স্থানে কত দ্বদেশ হইতে নানা স্থানের ভক্তগণ উপস্থিত হইয়া এক মহা মেলার পরিণত করেন। এই অনুবাচী উৎসবের সময় পুলিন প্রহরী-গণ এবং উচ্চতম পুলিস-কন্মচারী এখানে উপস্থিত থাকিয়া বাহাতে ভক্তগণের দেবী দর্শনে কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে, সে বিষয়ে বিশেষ কক্ষা রাখেন। কামরূপ তার্থ স্থানটা গোহাটীর পশ্চিম পার্থে অবস্থিত।

## ব্ৰহ্মপুত্ৰে সুান্যাত্ৰা

পর দিবদ প্রত্যুবে আমাদের পাণ্ডার অধীনস্থ বাবতীর যাত্রীগণ উহোর আদেশ মত প্রথমে তাঁহার বাদার গমন করিলাম, এবং তাঁহাকে তীর্যগুরু পদে মান্ত করিলাম। বলাবাহল্য, তিনিও দক্তইচিত্তে আমাদিণকে আশীর্কাদ করিরা শিশুদ্ধে গ্রহণ করিলেন। তৎপরে ব্রহ্মপুত্রনদে সকরপূর্বক স্নানের আয়োজন হইল। কামাখ্যাদেবীর নাটমনিরের পূর্ব্বাভিম্থে বে সোপানশ্রেণীবৃক্ত রাস্তা আছে, সেই রাস্তার উপর দিয়া সদলবলে বরাবর অর্দ্ধ মাইল পথ অগ্রসর ইইয়া ব্রহ্মপুত্রনদের তীরে পৌছিলাম। পথিমধাে কত ভিথারী, কত ব্রহ্মণ, কত স্ক্রণগুরালী এই পবিত্র নদের আর্চনার নিমিত্ত আমাদিগতে বেইন

করিতে লাগিল, তাহার সংখ্যা নাই। আমরাও সাধ্যমত সকলকে সং করিয়া আবশুক মত কিছু পুষ্প থরিদ করিলাম, এবং মনের স্থা তীর্থতীরে পাণ্ডার সাহাযো মন্ত্রপাঠ সহকারে সম্বর্থব্বক স্থান এ পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করিলাম। এখানে এই নদতীরে দেখিলা আমাদের স্থায় কত ভক্ত আদিয়াছেন—উহা বর্ণনাতীত। এ তী ঘাট-অঘাটের কোন বিচার নাই, যিনি যে স্থানে স্কবিধা ব্যিতেছেন-তিনি আপন যাত্রীদিগকে লইয়া সেই স্থানেই স্নান কার্য্য সম্পন্ন কং ইতেছেন, এইরূপে অল্লফণের মধ্যে তীর্থ স্থানের ঘাটটা লোকে লোব রণা হইল। আমরা স্নান কার্যা সম্পন্ন করিয়া পাণ্ডার উপদেশ ম পাণ্ডু ঘাটে যাত্রা করিলাম: তথার পাণ্ডার নিকট উপদেশ পাইলা এই স্থানে পর্বের রক্ষকৃত তীর্থটী ছিল—একণে সেই কুত নদের গর্তে বিশীন হইয়াছে। যাহা হউক, তাঁহার আজ্ঞা মত এই কুণ্ডের জল স্পূর্ণ করিয়া পাণ্ডশিলায় আরোহণ করিলাম। পাণ্ডশিলাটী অধিক উচ্চ নয়, স্থতরাং অক্লেশেই ইহাতে আরোহণ করিলাম। এখানে চারিটী গণেশ মূর্ত্তি আছে. এই ঘাটের তীরে বৃধিষ্ঠির ভীম, নকুল ও সহদেব আবার ইংারই এক স্থানে পাণ্ডবনাথ শ্রীক্লঞ্চের সহিত অর্জ্জুন মিলিত হইয়া পাষাণ্রপে অবস্থান করিতেছেন। এই সকল পবিত্র মর্জি দর্শন শেষ হইলে পাণ্ডা ঠাকুর আমাদের জিজ্ঞানা করিলেন, "বাবুজি ! এখন আপ-নারা এই নদের তীরস্থ তীর্থ স্থান সকল দর্শন করিবেন না বে কামাখ্যা-দেবীর দর্শনের জন্ত আসিয়াছেন, সেই মহামায়ার দর্শন জত্তা করি-বেন ? এই নদের উপর যে সকল তীর্থ বিরাজিত, সেই সকল তীর্থ একে একে দর্শন ও পূঞা করিতে হইলে অন্ত আপনাদের দেবী দর্শন ছটবে না।"

তাঁহার নিকট এইরূপ অবগত হইয়া আমি তাঁহাকে জিজাদা করি-

লাম, "মহাশর! শুরুজন এবং পঞ্জিকাতে দেখিয়াছি যে, প্রথমে উমা-নল ভৈরবজীউর দর্শন করিয়া তৎপরে কামাখ্যাদেবীর দর্শনের নিয়ম আছে।"

তথন তিনি বলিলেন, "এরপ নিয়ম আমাদের তন্ত্রশান্ত্রে নাই—
তবে তথায় কর্মনাশা নামে একটা পর্ব্বত আছে। এথানকার তীর্থ
সকল সেবা করিয়া যে পূণ্য উপার্জ্জন হর, যদি দৈবাং শেষ কেহ সেই
কর্মনাশা পাহাড় দেখেন, তাহা ইইলে তাহার সকল তীর্থ ফল নাশ
হয়, এই ভয়ে অনেকে প্রথমে ঐ স্থানে গমনপূর্ব্বক পরে অপরাপর
তীর্থ সকলের সেবা করিয়া থাকেন। আপনারা নিশ্চিপ্ত থাকুন,
যাহাতে কর্মনাশা পর্ব্বত আপনাদের নয়নপথে পতিত না হয়, সে বিয়য়
আমিও সতর্ক থাকিব। বেলা যত অধিক হইবে, দেবী হুলনে জনতা
তত্যোধিক হইতে থাকিবে।" এইরপ জ্ঞাপন করিলে দলস্থ সকলেই
দেবী দর্শনে যাইবার ইছলা প্রকাশ করিলেন।

## শ্রীশ্রীকামাখ্যাদেবী দর্শন যাত্রা

পাওবঘাট হইতে মহাদেবীর শীচরণ ধান করিতে করিতে যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, পথিমধ্যে মন্দিরের প্রবেশ পথের প্রাচীর গাত্রে নানাপ্রকার প্রস্তর থোদিত দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি সকল দর্শন করিয়া ততই মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। মন্দিরের মধ্যে স্থানে স্থানে নানাবিধ স্থারহং বৃক্ষ সকল সারি সারি দণ্ডায়মাম থাকিয়া শাখা-প্রশাখা-শুলি বিস্তারপূর্বক যেন দেবীর আজায়ই পরিশ্রাস্ত ভক্তমাঞ্জীদিগকে সিগ্ধ বায়ুণ্ড ছায়া প্রদান করিতেছে। এই সকল প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করিতে করিতে মনের আনন্দে সিংহ্ছারে উপস্থিত হইয়া বাহির

হইতে মহামায়ার ভূবন বিখ্যাত মন্দিরের দৃখ দর্শন করিয়া ওস্তি: হুইলাম।

কামাখ্যাদেবীর মন্দিরটী একটা বৃহৎ প্রাচীর ছারা বেষ্টিত, এব তিন অংশে বিভক্ত। মন্দিরের তুইটী প্রবেশ দ্বার আছে, এই তুইট ছারই সিংহ্লার নামে খ্যাত। প্রথম দ্বার হুইতে দ্বিতীর দ্বারটা অনেব দ্বে অবস্থিত। দ্বিতীর দ্বারের সন্ধিকটেই শাশানভূমি; এই শাশানভূমি; এই শাশানভূমিতে কেবল স্থানীয় পাণ্ডাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হুইলে উাহা-দের সংকার এই স্থানেই সম্পান হয়। অনেক পাণ্ডা এই স্থানে যাত্রী সংগ্রহ করিবার জন্ম অপেকা করিতে থাকেন। প্রেই সংবাদ পাইয়া ছিলাম যে, কামাখ্যায় সর্ব্ব সমেত বিশ ঘর পাণ্ডা স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করেন, পাণ্ডাবৃত্তিই তাহাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায়। যে কামাখ্যা পর্বতে দেবী বিরাজ করিতেছেন, তাহার আদে-পাশে এই সকল পাণ্ডারা বাস করিয়া থাকেন। পাঠকবর্গের প্রীতির জন্ম দেবী মন্দিরের একটী চিত্র প্রদত্ত হইল।

এখানকার পাণ্ডাদিগের একটা পঞ্চাইত সভা আছে, গৌহাটীর ম্যাজিট্রেট মহোদয় প্রতি বংসর এই সভার সভ্যগণকে ডাকাইয় কোন পাণ্ডা কিরপ উচ্চ হারে থাজনা দিবেন, তাহার এক সভ হয়। এইরপে পাণ্ডাদিগের মধ্যে অধিকাংশের ভোটে ৺কামাখ্যাদেবীর সেবাদি চালাইবার জন্য একজনকে তিনি প্রধান পাণ্ডা পদে নিযুক্ত করেন। সেই প্রধান পাণ্ডা দিলইই উপাধিতে ভূষিত হন। এই দলইয়ের অধীনে দেবোত্তর সম্পত্তির ভারার্পণ হয়। তাহার হিসাবাদি রাথিবার জন্য কর্ম্মতারী আছেন, দেবীর যথানিয়মে সেবার নিমিত্ত প্রেহিত নিযুক্ত আছেন। যে সমস্ত দক্ষিণা এখানে আদায় হয়, উহা প্রোহিত মহাশ্রের প্রাপ্য। প্রণামী ও পূজার দ্রব্যাদি যে সকল



শীশীকামাধ্যা দেবীর মন্দিরের দৃশ্য। 💎 [ ৩০ পৃষ্ঠা ]



সংগৃহীত হয়, উহা কামাথ্যা মাতার ভাণ্ডারে জমা হইয়া থাকে। দেবীর যে সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, উহার বাৎসরিক আন্ধ অন্যুন ছন্ত্র চাজার টাকামাত্র। এই সম্পত্তির আয়ে এবং যাত্রীদিগের প্রণামী ও পূজার দ্রব্য সামগ্রী বিক্রমলব্দ মূল্যের দ্বারা যে সমস্ত আয় হয়, তদ্বারা স্থচারুরূপে দেথীর সেবা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এথানে পাণ্ডাদের যাত্রী-গণের উপর কোনরপ জুলুম দেখিলাম না: খুসী হইয়া যিনি যাহা প্রদান করেন, তাঁহারা প্রায়ই তাহাতেই সন্তুষ্ট হন। পথিমধ্যে আমাদের পাঙা, দেবীর পূজার নিমিত্ত নৈবেল্ল খরিদ করিবার জন্ম মূল্য চাহিলে আমরা তাঁহাকে একটা টাকা প্রদান করিলাম, তিনি ঐ মূল্য হইতে আবশুকীয় সমন্ত দ্রব্য ধরিদ করিয়া সংগ্রহ করিলেন। আমরা কেবল জবাও পুষ্প মালা ইচ্ছামত দংগ্রহ করিলাম, আর স্তীলোকেরা শাঁথা, শাড়ী সাধামত যাহা বাটা হইতে লইয়া গিয়াছিলেন.এই সময় তাঁহারাও গাণ্ডার নিকট ঐ সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী প্রদান করিলেন। এইরূপে সকলে দিতীর সিংহলার দিয়া প্রবেশপুর্বক মন্দির মধ্যে ঘাইবার সময় প্রাচীরের এক হানে অলিন্দার মধ্যে একটা মূর্ত্তি নির্দেশপূর্বক পাণ্ডা ঠাকুর বলি-লেন, ভক্তগণ দর্শন করুন, এই মৃত্তিটা মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের, এইরূপ কত শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি এথানে দেখিলাম—তাহার ইয়তা নাই; কারণ কাহার কি নাম কিছুই জানিতে পারিলাম না। যাহা হউক, মন্দির পথ অতিক্রমপূর্বক এবার মূলমন্দির মধ্যে উপস্থিত হইলাম, এই স্থানের কিয়দংশ স্থান অন্ধকারময়, সেই অন্ধকার পথটা সাবধানের সহিত পার হইয়া পাণ্ডার উপদেশ মত প্রথমে একটা ক্ষুদ্র পুষ্করিণী,যাহ। "দৌভাগ্য-ক্ত" নামে থ্যাত, দেই কুণ্ডের পবিত্র বারি স্পর্শ করিতে অফুমতি করিলেন; তৎপরে সেই পবিত্র বারিস্পর্শে গুরুকলেবরে পাণ্ডার সহিত ভিতরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বলবাহুল্য, পাণ্ডা ঠাকুর সমুখবর্তী

WHAT

হইরা সেই অসংখ্য ষাত্রীর জনতা ভেদ করিতে লাগিলেন, আর আমরা সকলে তাঁহার পশ্চান্দামী হইলাম। মধ্যে মধ্যে পুলিস প্রহরীগণের ছক্কার রব শুনিতে লাগিলাম।

মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সর্বপ্রথমে অষ্ট ধাত নির্মিত এক দশভুজা হুর্না মৃত্তি দর্শন পাইলাম। পাণ্ডা ঠাকুর বলিলেন, এই দশভুজা ছর্গা মর্ত্তিই কামাখ্যাদেবীর প্রতিনিধিস্বরূপ বিরাজিতা। যাবতীয় পর্ব্ব-ক্রিয়া এই মহামায়ার নিকটেই সম্পত্ন হয়। যে প্রকোষ্ঠে এই দশভুজা মুর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন, সেই প্রকোষ্ঠের ছাদটী শ্রেণীবদ্ধভাবে ঘাদশটী প্রস্তুর স্তম্ভোপরি শোভা পাইতেছে। এই সকল স্তম্ভের দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকস্ত প্রাচীর গাতে প্রস্তর খোদিত বিস্তর মর্ত্তি দেখিতে পাই-লাম, তুলুধ্যে এক স্থানে অস্ত্রবিভা বিশারদ মহাত্মা দ্রোণাচার্যোর ও কচবিহারের রাজাদের মন্তি আছে। এই দশভ্জা তুর্গাদেবীর সন্নিকটেই নাটামন্দির শোভা পাইডেছে। তথায় ব্রাহ্মণগণ সমস্বরে বেদ পাঠ কবিতেছেন এবং ভক্তগণ গ্ৰহণ কৃত্বাদে মহামায়ার কুপা ভিক্ষা করিতেছেন। এই নাট্যমন্দিরের পরই দেবীর বলিদানের স্থান। আমরা অচকে দেখিলাম, এখানে হংস, পারাবত প্রভৃতি বলি হইয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। তৎপরে মূল কামাখ্যাদেবী মন্দির। এই মন্দিরে প্রবেশ এক মহামারী বাাপার। সে জনতা ভেদ করিয়া কিরূপে প্রবেশ করিব, ইহাই চিস্তার বিষয় হইল; অবশেষে পাণ্ডার উপদেশ মত পথক পাঁচ টাকা ঘদ দিয়া পশ্চান্তাগের হার দিয়া স্বস্থ न्त्रीरत व्यारम कतिनाम। कामाथाराप्त्रीत मुनमन्त्रित हातिपिरक চারিটী প্রবেশ দার আছে, কিন্তু সমুখভাগের দ্বারেই জনতা অধিক দেখিলাম ; यहि अ वह कार्ड এই चात्रामाल উপস্থিত इ अया याय, जथानि প্রহরীদিগের শুঁতার চোটে অস্থির হইয়া পশ্চাদপদ হইতে হয়।

এই মূল কামাথ্যাদেবীর মন্দির সমভূমি হইতে চারি-পাঁচ হাত নিয়ে অব্যন্তি । ঘাহা হউক, করুণাম্মী কামাখ্যাদেবীর রূপায় আমুরা নির্ক্তিরে তাঁহার পীঠস্থান দর্শন করিলাম। বলাবাছল্য, পশ্চান্তাগের ছার দিয়া প্রবেশ না করিলে বোধ হয়, সেদিন আমাদের ভাগ্যে পীঠ-ন্তান দর্শন ঘটিত না। কেবল আমরাই যে এরপ ঘুস দিয়া প্রবেশ কবিয়াছিলাম—তাহা নয়, আমাদের আয় কত লোক যে এই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, উহা বর্ণনাতীত। মেলার সময় পাণ্ডারা এই উপায় অবলয়ন করিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জন করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক. মন্দিরাভান্তরে চতকোণাক্তি পীঠ স্থান একটী গহবর মধ্যে বিরাজিত। উহা লবে ছয় ফিট এবং প্র**স্থে আন্দাজ এক** ফ**ট হইবে।** পীঠ স্থানটী একথানি খেত প্রস্তারের ন্যায় প্রসারিত অবস্থায় আছেন. সেই প্রস্তরখানির এক পার্খদেশ রোপ্যের পাত দিয়া বাঁধান। পাণ্ডা ঠাকুর যে নৈবেল, সাড়ী প্রভৃতি আনিয়াছিলেন, উহা মন্ত উচ্চার্ণ-প্রকাক নিবেদন করিলেন, তৎপরে জবা ফুল ও পুষ্পমাল্য পাদদেশে ত্থাপন করতঃ মহা ত্রত উদ্যাপন করিয়া একটী সিকি ঐ গহরর মধ্যে প্রণামীস্বরূপ প্রদান করিলাম। গহররের উপরে স্বর্ণ নির্দ্ধিত একথানি বছ মূলা মূকুট শোভা পাইতেছে। মন্দির প্রাঙ্গণ মধ্যে একটী ক্ষুদ্র জলধারা ইহার এক স্থান হইতে উত্থিত হইয়া ঐ গৃহবুর স্থানটীকে লাবিত করিয়া বাহিরে নিজ্ঞান্ত হইতেছে, উহাই বহির্ভাগে চরণামত-রূপে এক কুণ্ডে পতিত হইতেছে। আসল কামাখ্যাদেবীর অন্ত কোন প্রকার মৃত্তি নাই। এইরূপে মহামায়ার দর্শন ও স্পর্শনসহকারে মনের আনন্দে মন্দির প্রদক্ষিণপর্মক স্থারূপ সেই "চরণামত" পান করিয়া জীবন সার্থক করিলাম। মন্দিরের সম্ম্যভাগে এক বৃহৎ ঘণ্টা দোছল্য-মান রহিয়াছে, ভক্তগণ প্রদক্ষিণ করিবার সময় ঐ বৃহৎ ঘণ্টায় ঘা দেন, এবং সাক্ষ্য রাথিয়া <mark>আপন আপন আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করি</mark>ছে থাকেন।

### দেবীর উৎসব

প্রতি বৎসর এই দেবীর বিবিধ প্রকার উৎসব হইয়া থাকে, তন্মধা ছর্নোৎসব, অমুবাচী ও পুংসবন, এই তিনটী উৎসবই অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়।

অন্ধাচী উৎসব—প্রতি বৎসর জৈষ্ঠ মাসের শেষ দিবসে স্থাদেব যে বারে যে সময় মিপুন রাশিতে গমন করেন, তাহার পরের সেই বারে সেই সময়ে পৃথিবী স্ত্রীধর্মিণী হন। জ্যোতিষ পণ্ডিতগণ ইহাকেই অমুবাচী বলিয়া নির্দেশ করেন, কিন্তু এখানকার পাণ্ডাদের মত স্বতন্ত্র দেখিলাম; তাঁহারা এই অমুবাচী সময়ে কামাখ্যাদেবী রজ্মলা হন বলিয়া প্রচার করেন এবং প্রমাণ্যরূপ এই সময় মহামায়াকে খেত বস্ত্র পরিধান করাইলে উহা রক্তবর্ণ হয়, সাধারণকে উহাও দেখাইয়া থাকেন। এই তিন দিবস বেলাধ্য়ন ও বীজ বপন নিষিদ্ধ। অমুবাচীকালে যদি কোন যতী, বিধবা ব্রন্ধারী, বা ব্রাহ্মণ স্থপাক বা পরপাক আহার করেন, তাহা হইলে চণ্ডালের পাক অল্পাইয় করেন, তাহা হইলে চণ্ডালের পাক অল্পাইয় করিনে যে পাশ স্পর্ণে, তাঁহাকে সেই পাণে লিপ্ত হইতে হয়।

মহামায়ার ঐ রক্তবর্ণ পরিধেয় কাপড়ের এক টুকরা সংগ্রহ করিতে পাণ্ডার ক্লপা প্রার্থনা করিতে হয়। কথিত আছে, ঐ রক্তবর্ণ বয়েয় এক টুকরা গৃহস্থের বাটাতে থাকিলে কামাধ্যাদেবীর ক্লপায় সেই গৃহস্থের সকল দিকে মঙ্গল হয়।

कानीधारम राजन क्माजी পृकात था। আছে, এখানেও সেইরপ

সধবা পূজার নিয়ম আছে । একটী সধবার পূজা সেবা সমেত ২॥০ টাকা থরচ, পাণ্ডার নিকটে উহা প্রদান করিলে পরিত্রাণ পাওয়া বায়, কিয়া নিজ হইতে সাড়ী, কলি, লৌহা, দিলুর, মিটায়পূর্ণ পিত্তলের থালা একথানি, জলপূর্ণ পিত্তলের গেলাস একটী, এবং পৃথক্ কিছু দক্ষিণা দিতে হয়। ইহাতে থরচ অধিক পরে, স্ত্তরাং আমাদের দলমধো যে কয়জন সধবা পূজা করিয়াছিলেন, তাহারা কেবল ২॥০ মূল্য দিয়া পাণ্ডার নিকট আবশুকীয় সমস্ত জব্য সামগ্রী লইয়া পরিত্রাণ পাইয়া-ছিলেন।

তুর্নে প্রিন্দ এই ছর্নোৎসবের মহামারী জনতার বিষয় বাঙ্গালী হিন্দুদিগকে নৃতন করিয়া পরিচয় দিবার আবিশুক নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই পূজার সমগ্র কালীঘাটের জনতা স্বরণ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

পুংস্বন—কামাথ্যাদেবী এবং কামেশ্বর নামে এথানে যে প্রাসিদ্ধ মহাদেব বিরাজ করিতেছেন—এই উভয় দেবদেবীর সহিত প্রতি বংসর পৌষ মাসে ক্লফা দিতীয়া তিথিতে অতি সমারোহে বিবাহ উৎসব হয়, এই উৎসবকে পুংসবন উৎসব বলে।

#### কামাখ্যাদেবীর প্রকাশ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এইরূপ;—

কুচবিহারের মহারাজ ধর্মাত্মা বিশ্বসিংহ তন্ত্রমণ্যে মহামায়ার যন্ত্র-পীঠের মহিমা পাঠে অবগত হইলেন, এই পীঠন্থান তাঁহারই বিশাল রাজ্যমণ্যে এক স্থানে শৈলাশিথরে বিরাজ করিতেছেন। দাক্ষায়নী গুপ্তভাবে যে কোণায় কোন্ শুনে অবস্থান করিতেছেন, তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কোনরূপে সন্ধান করিতে পারিলেন না, তথন রাজ্য এক মনে এক প্রাণে প্রায়োপবেশনপূর্কক জগজ্জননীর প্রীচরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন। এইরূপে জিরাক্র অতিবাহিত করিয়াও যথন পাষা-

गीत श्रार्थ पद्मा इहेल ना प्रिश्लन. उथन गाकू**ल अस्टर** तारकार নানা স্থানে নানা দিকে দুত সকল তাঁহার সন্ধানে প্রেরণ করিলেন ইহাতেই যে তিনি নিশ্চিত্ত ছিলেন—এমন নম্ন, স্বয়ং তিনিও দাক্ষায়নী উদ্দেশে বহির্গত হইয়া স্বীয় বিস্তৃত বিশাল রাজ্যের নানা বনে ও নান প্রতি পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই অজানিত গুর্গম পথে তিটি যাহাকেই সন্মথে দেখিতেন, তাহাকেই ব্যাক্ত অন্তরে মায়ের বিফ জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই মায়ের সন্ধান বলিতে পারিলেন না। মায়ামগ্রী, মায়ের মায়া নরে কিরপে বুঝিতে পারিবে ? অবশেত তিনি নীলাচলের এক স্থানে এক জঙ্গলপ্রাস্কে বিশ্রাম করতঃ হতাশ প্রাণে কেবল মায়েরই শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রাভিতত হই লেন, করুণাম্যী দাকায়নী ভক্তের গুরাবস্থাদর্শনে কাতর হইয়া এই নিভত ভানে তাঁহাকে স্বপ্নে দুর্শনদানে বলিলেন, "বংস রে। তোঃ অচলা ভক্তিতে আমি বাঁধা পডিয়াছি, তাই তোকে দেখিতে আদি বাছি। আহা। তোর কোমলপ্রাণে যে সকল কণ্ট সহা করিয়াছিদ, উহ আমার প্রাণে শেলসম বিদ্ধ হইতেছে। শুন বংস। আমি ত্রন্ধণ্ড ্টস্ত উচ্চ গিরিশিথরে বিরাজ করিতেছি।" দেবী রাজা বিশ্বসিংহতে এইরূপে স্বপ্রে দর্শন দিয়াই অন্তর্হিতা হইলেন। মহারাজ স্বপ্রে দাকা মুনীর দর্শন এবং স্কান পাইয়া ছাইচিত্তে পর্বতের নির্দিষ্ট আনে উপ প্রিত চইলেন, এবং নিকটন্ত পাহাডীদিগকে উন্মাদের ক্যায় নায়ের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পাহাড়ীরা সমাগত রাজাকে অভার্থনা-স্হকারে বলিল, "হজুর ৷ আমরা এখানে কথন কোন মা বা বাপকে দেখিতে পাই না—তবে আমাদের মধ্যে কাহারও কখন বিপদ-আপদ উপস্থিত হইলে আপনার সম্মুথস্থ যে স্থান হইতে জলপ্রোত প্রবাহিত হইতেছে দেখিতেছেন, ঐ স্থানে ভক্তিপুর্বাক মানত করিলে এব

, ঐ্সূত্তির আবির্ভাব হয়, তাঁহারই কুপায় আমরা সকলে আসন্ন বিপদ চইতে উদার পাইয়া থাকি।"

রাজা বিশ্বসিংহ তথন মনে মনে ব্রিলেন যে, এই অসভা পাহাড়ীরাই মারের সুসন্তান, কেন না আমি এত কঠ ত্বীকার করিয়াও যথন
তীহার ক্লপার পাত্র হইতে পারিলাম না, আর ইহারা ভক্তিসহকারে
মানতপূর্ব্বক একটীবার মাত্র আহ্বান করিলেই স্লেহমন্ত্রী অভির প্রাণে
মৃদ্রিগতা হইয়া ইহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন, ইহাতেই প্রমাণ
পাইতেছে যে, এই সকল পাহাড়ীরা আমা অপেকা ভাগ্যবান, যথন
ইহাদের সন্ধান পাইয়াছি, তথন নিশ্চয়ই ইহাদের সাহায্যেই মায়ের
দশনলাভ করিতে সমর্থ হইব, সন্দেহ নাই। রাজা এইরূপ চিস্তায় য়য়,
এমন সময় পাহাড়ীরা তাহাকে পুনর্বার বলিল, "ভ্জুর, আপনি যত্তপি
কোন বিপদে পড়িয়া পাকেন, তাহা হইলে ঐ স্থানে মানত করুন,
নিশ্চয় তিনি উন্নার করিবেন।"

পাহাড়ীদগের নিকট মহামায়ার সন্ধান পাইয়া তিনি সেই তানে মানতপূর্বাক ভক্তিসহকারে তাঁহারই খ্রীচরণ ধানে করিতে লাগিলেন । এতদিন থিনি গুপ্তভাবে প্রক্তর ছিলেন, আজ ভক্তের কাতর প্রার্থনার তাঁহাকে অস্থির হইতে হইল। যে নহামায়ার মায়ায় জগং মৃয়, যে গায়ার জগ্র তিনি মায়াময়ী নাম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই মায়ারপ মায়াদ্বীর মায়া আমার গ্রায় অজ্ঞ ব্যক্তি কিরপে প্রকাশ করিতে সক্ষম হহবোঁ। সে যাহা হউক, দাকায়নী রাজার কাতর প্রার্থনায় প্রসন্ত্রান বিশ্বিত ইইয়া বলিলেন, "রাজন! তোমার অচলা ভক্তিতে আমি মৃয়া হয়য়ছি, অতএব আমার আদেশ মত তুমি এই ভানে একটী মন্দির নিশাল করিয়া দাও।"

মহারাজ বিশ্বসিংহ দেবীর আদেশ মত ঐ প্রস্রবণটীকে চিহ্নস্বরূপ

মধ্যে তাপনপূর্ব্বক এই তানে একটা মদির নির্মাণ করাইয়া "যোনি-পীঠ" প্রতিষ্ঠা করিয়া মহামায়ার আজ্ঞা পালন করিলেন। এইরূপে কামাথায়ে কামাথাাদেবীর প্রতিষ্ঠা সংবাদ পৃথিবীর চতুদ্দিকে বিঘোষিত হউলে পর, একদা কালাপাহাড় সদলবলে এই তানে উপস্থিত হইয়া কামাথাাদেবীর কোনরূপ মূর্ত্তি দেখিতে না পাইয়া ক্রোধে মদিরুটী ধ্বংস করিলেন, এবং স্বত্তানে প্রত্যান করিবার সময় প্রথিমধ্যে এক দৈববাণী শুনিতে পাইলেন যে, "কালা তোর অত্যাচারে আমি প্রপীড়িতা, তুই সার্থান না হইলে শীঘুই ইহার প্রতিঃদে ভোগ করবি।"

দৈববাণী তাবণ করিবামাত্র তিনি দ্বিশুণ উৎসাহে স্থানীয় দেবদেবীর মন্দির সকল ধ্বংস করিতে লাগিলেন। এই রূপে কালাপাহাড় কর্তৃক কামাথ্যা পর্কতে কামাথ্যাদেবীর মন্দির ধ্বংস হইলে কিছুদিন পর মহারাজ শুক্রধন্ত্র বহু অর্থ ব্যয়সহকারে ঐ ভগ্ন মন্দিরটী মনের মত সংস্কার করিরা আপন কীর্ত্তি প্রাপন করিলেন। পূর্ব্বে রাজাক্তা ব্যতীত কেই মন্দির মধ্যে কামাথ্যাদেবীর আদি মূত্তি দর্শন করিতে পাইতেন না, কিন্তু এক্ষণে অতি হীন জাতি ভিন্ন সকল হিন্দু ভক্তই অবাধে দেবীর দর্শন পাইয়া থাকেন।

## **ন্ত্রীভূবনেশ্ব**রী

কামাথ্যাদেবীর মূল মন্দিরে যোনিপীঠ-স্থান দর্শন এবং পূজা সমা-পনাস্তে পাণ্ডার উপদেশ মত তাঁহারই সহিত এই পর্কাতের সর্কোচি শৃদে ভূবন বিখ্যাত প্রীক্রীভ্রনেশ্বীর দর্শন করিলাম। এই উচ্চ গিকি-শৃদ্ধটী যথায় জগদস্থা বিরাজ করিতেছেন, উহা কামাখ্যাদেবীর প্র অপেক্ষা আয়তনে অনেক ছোট। গিরিশুক্ষ হইতে বেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেইদিকেই স্থভাবের অভ্ল শোভা নয়নগোচর হইতে থাকে, বিশেষতঃ পূর্ব্ব দিক্টীতে দৃষ্টিপাত করিলে সমস্ত গোহাটী সহরটার শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। এ প্রদেশের চতুর্দ্দিকেই পাহাড়বেষ্টিত, স্করাং যথন তথন ভূমিকম্প অম্ভব হয়, এই কারণেই উচ্চ গৃহ এখানে নির্মিত হয় না। গিরিশৃঙ্গে ভূবনেশীর পূজার্জনা সমাপ্ত করিয়া মনের স্থাথে বিশ্রামের জন্ত বাদার প্রত্যাগমন করিলাম।

এই দিন দকাল হইতে ক্রমাগত পরিভ্রমণ করিতে করিতে অত্যস্ত ক্লাস্ত হইরাছিলাম এবং বেলাও অতিরিক্ত হইরাছিল, স্ক্তরাং দকলেই বাদাবাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জঠরানল নির্ভির উপায় করিতে ব্যস্ত হইলেন।

অপরাহ্নকালে বিশ্রামের পর এই বাসা বাটীতে বধন সকলে মিলিত হইয়া এক পুরা মন্ত্রনিদে পরিণত হইল, তথন স্থানীয় অধিবাসীয়া এবং আমাদিগের স্থায় অনেক বিদেশী বাজী সকলেই মহানন্দে নানাপ্রকার গালগন্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন; বলাবাহলা, আমরাও ইহাতে বাদ গড় নাই। এমন সময় স্থানীয় একটা প্রাচীন লোককে দলমধ্যে একজন প্রশ্ন করিলেন, "মহাশয়, আপনাদের দেশে বে স্ত্রীলোকেয়া বিদেশী লোক পাইলে বাছ করে, তাহাকে কোনরূপে ছাড়ে না, একথা কি সত্য ?" তর্ভরের তিনি হাস্ত্রসহকারে বলিলেন, "ও কথা কি আপনারা বিশ্বাস করেন ? এই যে কয়দিন আপনারা এথানে অবস্থান করিয়া চারিদিক পরিত্রমণ করিতেছেন, তাহা হইলে একবারও কি আপনারা তাহাদের নয়নপথে পতিত হইতেন না; ও সব বাজে কথা, বহুকাল পুর্বের্থ এইরূপ একটা শুক্রর কথা শুনা বাইত বটে, কিন্তু এক্ষণে ইংরাজরাজের স্থানন শুণে আর ও সব কথা কিছু শুনিতে পাওয়া বায় না; যদিও কোন কোন কোন প্রাচীন লোকের ঐরূপ বিভাজানা

আছে, তথাপি তাহারা রাজার শাসন ভয়ে উহা কোনরূপে বাহিত প্রকাশ করিতে সাহস করেন না। এই কামরূপ জেলা অনেক एउ পর্যান্ত বিষ্কৃত। এথান হইতে দশ ক্রোশ দূরে এক জঙ্গলাকত পর্যতের मर्पा कठक छिल भाराषीता वाम करत, छारापित मर्पा खौरलारकत সংখ্যাই অধিক, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল স্ত্রীলোকদিগের বর্ণ এত স্থন্দর. যেন ছথে আলতা গোলা; শুনিয়াছি, তাহারাই পর পুরুষ পাইলে অত্যস্ত যত্ন করিয়া থাকে; কিন্তু ঐ সকল স্ত্রীলোকের মুখত্রী নয়নগোচর হইলে আমাদের বাঙ্গালা দেশের লোকের অভক্তি হয়। যদি কথন কোন লোক পথ ভাস্ত হইয়া এই অপরিচিত স্থানে তাহাদের কবলে পতিত হন বা আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহা-দের যত্নে মুগ্ধ হইয়া আরও নিরুপায় হইয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্ম বাধ্য **रुरेग्ना** जाहारमत्र महिल वाम कत्निरल थारकन, आवात रमहे वाक्ति विम কখন জীবনের মধ্যে স্থবিধা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তথন স্থদেশে প্রত্যাগমনপূর্বক স্বজনগণের নিকটে আপনাকে নির্দোষ প্রমাণ করাই-বার জ্ঞ মনোমত যাহা ইচ্ছা, তাহাই প্রচার করেন, ইহাই আমার বিখাস। ঐক্তজালিক বিভাবতী, মায়াবিনী মানবীগণ যে এথানে কোথার আছে, তাহা কথন কাহারও মুথে শুনিতে পাই নাই।"

তৎপরে বশিষ্ঠাশ্রমের বিষয়ও উঠিল। এই বশিষ্ঠাশ্রমের অপূর্ব কাহিনী শ্রবণ করিয়া বাসাস্থ সকলেই ঐ পবিত্র আশ্রম দশ্ন করিবার জন্ম উৎস্ক হইলাম। বশিষ্ঠাশ্রমে যাইতে হইলে কামাধ্যা হইতে সাত মাইল গো-শকটে বাইতে হয়।

পর দিবদ বশিষ্ঠাশ্রম যাইবার জক্ত আধ্যোজন করিতেছি, এখন সময় পাণ্ডা ঠাকুর সধবা পূজা সম্পন্ন করাইবার জক্ত তাঁহার বাটাতে যাবতীয় যাত্রীদিগকে আহ্বান করিলেন। আমরাও সকলেই সধবা পূহা করিবার জন্ম প্রস্তুত ছিলাম, স্কুত্রবাং কালবিলম্ব না করিয়। তাঁহার বাটাতে গিরা যত শীল্ল পারিলাম—সধবা পূজা সম্পন্ন করিলাম। এখানে এই পাণ্ডাদিগের প্রত্যেক বাটাতে একটা মোটা ফাঁপা বাশের চোঙ্গা গৃহমধ্য হইতে বহির্ভাগ পর্যান্ত সংলগ্ন আছে; অসুসন্ধানে ইহার কারণ জানিতে পারিলাম যে, রাত্রিকালে ব্যান্তের ভরে কেহ বাটা হইতে বাহিরে আসেন না, কিন্তু যদি কাহারও এই সময় মধ্যে মলমূত ত্যাগ করিয়ার আবশুক হয়, তাহা হইলে বাটার মধ্যে উহা ত্যাগ করিয়া ঐ মোটা চোঙ্গার সাহায্যে সেই অপদার্থ বিষ্ঠা বাহিরে নিজ্রান্ত করিয়া থাতেন; ইহাই এখানকার নিয়ম। এইরপে পাণ্ডাদের বাস ভবনের শাভা এবং সধ্বা পূজা সমাপনান্তে এখান হইতে বশিষ্ঠাশ্রম ঘাইবার য়য় প্রস্তুত হইলাম। এখানকার পাণ্ডাদের পরিচয়ে জানিতে পারিশাম য়, তাহারা সকলেই নবহীপবাসী বাঙ্গালী।

## ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য

শাস্তম্ব নামে এক তপোনিষ্ঠ মুনি ভার্য্যাসহ একসাগর তীরত্ব গক্ষাদন পর্বতোপরি আপন আশ্রমে বাস করিতেন। একদা শাস্তম্ ইলার জন্ত পূলাচয়ন করিতে গমন করিলে একা কোন কারণবশতঃ ঐ থাশ্রম পান দিয়া গমন করিবার সময় শাস্তমূর নবযৌবন সম্পন্নী স্থান্তর অপরপ রূপ দর্শনে মুগ্ধ হন, এবং কামার্ক হইয়া হিতাহিত গনশ্ব্যসহকারে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে উল্লভ হইলে, সাগ্রীসভী ই অপরিচিত পরপুক্ষের গহিত কার্য্যে অসন্তই হইয়া কোপায়িত-লেবরে তাহাকে বলিলেন, "মনে রাখুন, আমি মুনিপ্রী। তোনার লে আবার যজ্ঞপবীত দেখিতেছি, ভূমি জ্ঞানী হইয়াও যভাপি এইরূপ

গঠিত কার্যো প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় তোমায় রুড় অভি-সম্পাৎ প্রদান কবিব "

এই কথা বলিয়া তিনি ভয়ে তৎক্ষণাৎ ধর্ম্ম রক্ষা করিবার মানসে সীয় আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করতঃ অর্গলাবদ্ধ করিলেন। এদিকে ব্রহ্মা যুবতীর তেজােদ্দীপ্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ রুদ্ধ দারদেশে আশিন বীর্যা স্থালন করতঃ স্বস্থ শরীরে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মুনিবর পূস্পাচ্যন করিয়া প্রভ্যাবর্ত্তনকালে আপন আশ্রমের দারদেশে অগ্নি তুল্য দীপামান তেজ দেখিতে পাইয়া বিস্মাহি ইইলেন, এবং আশিন পত্নীকে ইহার সবিশ্বেষ বিবরণ প্রকাশ করিতে অন্ধরাধ করিলেন।

শাস্তম্-পত্নী অমোঘা, স্বামীর সাদর সন্তাষণে বিনীতভাবে আছো-পাস্ত সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "স্বামিন্! যদি আপনি ইহার কোনরূপ প্রতিকার না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় ঐ চরণে ভক্তি রাথিয়া প্রাণ ত্যাগ করিব।"

শাস্তম্ অমোঘার নিকট বাচা শ্রবণ করিলেন, উহাতে আশ্চর্যাধিত হইয়া ধ্যানে মগ্ল হইলেন, এবং বোগবল অবলম্বনে অবগত হইলেন বে, দেনগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্ত আরও জগতের উপকারার্থে সর্বলোক পিতামহ "ব্রহ্মা" একটা তীর্থের অবতারণা করিবার মনস্থ করিয়া এই-রূপ লীলা করিয়াছেন। তথন শাস্তম্য শোকাতুরা পত্নীকে ন'ন'প্রকার উপদেশ দিয়া সাস্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রিয়া অমোঘাকে উপদেশছলে বলিলেন, "পুরাকালে "বাক" নামে প্রজাপতি জগতের মঙ্গলের জন্ত একদা লীলাপ্রকাশ করিবার জন্ত কামান্দ্রিত্তে স্বকন্তাতে উপগত হইবার স্পৃহা করিলে পুরী তাঁহার কামিতাভাব বিলোকনপূর্ব্বক লজ্জিতা হইয়া রোহিত (হরিণ বিশেষ) রূপ ধারণ করিয়াছিল, তদ্দর্শনে ব্রহ্মাও হরিণরূপ ধারণ করিয়া তাহার অমুগ্যন্ন করিতেছিলেন; মহের্ঘর

এই অছুত ঘটনা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, ক্রোধে উন্নতের স্থায় পিনাক লইয়া শরপ্রয়োগে দেই হরিণের মস্তক ছেদন করিলে, হরিণরূপধারী ব্রহ্মার দেহ হইতে এক মহাজ্যোতি বিনির্গত হইয়া জগতের হিতের জন্ম আকাশ মার্গে মুগণীর্ধা নক্ষত্র নামে উদিত হইলেন, তদুর্শনে শহর রোষে আর্দ্র নক্ষত্ররূপী হইয়া অম্বরে মুগবাধিরূপী ত্রিপুরান্তক মুগার্দিরিক রূপে তথায় উদয় হইয়া দেই কামুক প্রজ্ঞাপতি পিতার লীলার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতে লাগিলেন, এইরূপে উাহারা আকাশমার্গে উদিত হইন। জগতের হিতদাধন করিতেছেন। অন্তব্র প্রিয়োর করিতে জন্মরোধ করিতেছ লগতের মঙ্গলের নিমিত্র ভোমায় পান করিতে অমুরোধ করিতেছি।"

ইহা শুনিরা অনোঘা মহা চিন্তাবিতা হইলেন। কারণ কিরপে পতি বাক্য অবহেলা করিয়। মহাপাপে লিপ্ত হইবে, আবার কিরপেই বা পরপুরুষের বীর্য জ্ঞানত জানিয়া-শুনিয়া পাপ করিবে; এইরূপ নানা-প্রকার চিন্তা করিয়া শান্তমূকে বলিলেন, "প্রভো! পতিই আমার দেবতা। পতি বাক্য অমান্ত করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইবার বাসনা আমার নাই, কিন্তু আপনি বিচার করিয়া দেখুন; আমি জ্ঞানত পর পুরুষের বীর্যা কিরপে সেবন করিব ? আমার সবিনয় প্রার্থনা এই বে, ঐ রেত প্রথমে আপনি পান করিয়া আমাতে অমুরক্ত ইউন, তাহা হইলে সকল দিক্ই বাজায় হইবে।"

ঁশান্তকু পত্নীর যুক্তিপূর্ণ বাক্যে প্রীত মনে তদত্বসারে কার্য্য করিলেন।

কালের গতি কে রোধ করিতে পারে, অমোঘা যথাসময়ে পূর্ণগর্ভা হইয়া জলরাশিসহ এক পূর্ণকান্তি সর্বলক্ষণযুক্ত ব্রহ্মার সদৃশ পুত্র প্রসব করিলেন। পুত্র প্রসব হইবার পূর্ব্ব হইতে মুনিবর ধ্যানযোগে সমস্ত অবগত হইয়া উত্তরে কৈলাদ পর্কত, দক্ষিণে গ্রুমাদন পর্কত, পৃদ্ধে সম্বত্তক পর্কত ও পশ্চিমে জাক্ষাধি পর্কত। এই চারি পর্কতের মধ্যবৃত্তী হানে একটা প্রকাশু কুণ্ড ধনন করিয়া রাথিয়াছিলেন। যথাকালে ভূমিট হইবামাত্র তিনি জলরাশিসহ ঐ জাতক পুঞ্জীকে সেই কুণ্ডে হাপিত করিলেন। এদিকে সর্কৃত্ত "ব্রুজা" পুত্র ভূমিট হইয়াছে, জানিতে পারিয়া শাস্তম্ক কর্তৃক যে পর্কৃত চতুট্রের মধ্যবৃত্তী হানে পুত্র হাপিত হইয়াছিল, তথার গমন করতঃ ঐ পুত্র মুখ দর্শন করিলেন, এবং প্রতিজ্ঞান করিলেন, এবং প্রতিজ্ঞান করিলেন। এইরূপে লৌহিত্য কিছুকাল কুণ্ডমধ্যে অবহ্যান করিয়া একদা বারিরূপে যোজন প্রমাণ আপন দেহ বিস্তার করিলেন। এতাবংকাল সৌহিত্য যে কুণ্ডে অবহান করিতেছিলেন, মুনিবর ঐ কুণ্ডের নাম ব্রুকৃণ্ড নামে প্রাচিন বর ঐ কুণ্ডের নাম ব্রুকৃণ্ড নামে প্রাচিন।

প্রশ্তরাম— যিনি ভগবানের যোড়শাবতার বলিয়া থ্যাত, যিনি জমদাগ্রির ঔরসে বিদর্ভরাজের কল্পা রেণুকার গর্ভে দেবগণের কাতর প্রথিনায় মহাবীর্য্য এবং মহাধমুর্ধর ক্ষন্তির বীর "কার্ত্তবীর্য্যাজ্ন"কে বিনাশ করিবার জল্পই তাঁহার পঞ্চম গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি পরশুসহ জন্ম গ্রহণ করাতে পরশুরাম নামে থ্যাত হুন, যে পরশুরাম জন্মাবধি এক দণ্ড কথনও তাঁহার মূল অল্প "প্রত্ত"কে ত্যাগ করিতেন না, যিনি ধমুর্কিলার অন্বিতীর ছিলেন; সেই পরশুরাম একদা কোনে বিশেষ কারণবশতঃ পিতা জমদাগ্রির আদেশে সেইনর্মী গর্ভধারিণীর শিরজ্বেদন করিবামাত্র নাতৃহত্যা মহাপাপে লিপ্ত হুন, তন্ধার তাঁহার হন্তান্থিত পরশু অল্প শংবদ্ধ হুইয়া যায়; যিনি বহু চেষ্টা করিয়াও উহা স্থালত করিতে পারেন নাই; যে পুত্র উল্লেখ্যের চীৎকার করিয়া জগংকে শিক্ষা প্রধান করিয়াছিলেন যে—মাতার লায়

শেষ্ঠ প্রক ধরায় আর দ্বিতীয় নাই,কিন্তু পিতা যথন সেই পরম প্রজনীয়া মাতার গুরু, তথন শ্রেষ্ঠ গুরু পিতার বাক্য কিরুপে লজ্মন করিব ? ট্রাচার যুক্তিপূর্ণ বাঁক্যে এবং অদ্ভুত পিতৃভক্তি দর্শনে মুগ্গ হইয়া জমদাগ্নি সম্বষ্টিত্তে তাহার অন্তুরোধে অপরাপর শাপগ্রস্ত পুত্রদিগকে মক্তিদান কবিয়াছিলেন: যাহার কাতরোক্তিতে রেণুকাকে পুনজ্জীবিত করিয়া আপন মহিমা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আবার যাহার প্রার্থনায় জন-দাগ্রির বরপ্রভাবে রেণুকা, যে পরশুরাম কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিলেন. তাহা তিনি কিছই জানিতে পারেন নাই: পর্ভুরাম মাত্হতাা মহাপাপ হুইতে মুক্তি পাইবার জন্ম বহু কণ্ঠ স্বীকার করিয়াও কিছুতেই নিপ্পাপ ছটতে পাবেন নাট। শেষ পিতার উপদেশ মত এই ব্লক্তে গান করিবামাত্র তীর্থ প্রভাববশতঃ মুক্তি পাইয়া হস্তসংবদ্ধ পরশু অস্ত্র স্থালিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন: যে ভগবান পরশুরাম এই পবিত্র কুণ্ডের মাহাতা দেশন কবিষা বিস্ফোবিই হইয়াছিলেন এবং ইহাকে ভীর্থ শ্রেষ্ঠ জানিতে পারিয়া পাপীদিগের মক্তির নিমিত্ত আপন অমোঘ অস্ত্র "পরভূ" দ্বারা পথ প্রস্তুতপূর্মক ঐ পবিত্র কুণ্ডের জল মর্ত্তলোকে আনম্বন ক্রিয়া আপন কার্ত্তি স্থাপিত ক্রিয়াছিলেন: যে কুণ্ড হইতে এই জল-ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, মর্ত্তালোকে তিনিই ব্রহ্মপুত্র নামে প্রাদিদ্ধ उठेशारणन ।

ব্ৰদাৰ ভিজ্ঞসহকারে সক্ষপ্ৰধিক স্থান, পিতৃপুক্ষদিগের মুক্তি কাথনা করিলা তর্পণ করিলে, ভগবান প্রত্রামের ক্রপায় অত্তে তিনি আবার্থ বৈকুঠে স্থান প্রাপ্ত হয়। ইহাতে অমন্ত্রক স্থান করিলেও অখান্ধ দক্তের ফললাভ হইয়াথাকে। বে ব্ৰহ্মপুত্রের এত মাহাত্মা, সেই ব্রহ্মপুত্রে ভক্তিসহকারে মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্ধক স্থান এবং পিতৃপুক্ষদিগের উদ্ধার ক্ষমনা করিয়া কাহার না তর্পণ করিতে ইচ্ছা হয় ? প্রতি চৈত্র

মাসের শুক্লাষ্ট্রমী তিথিতে পূথিবাঁর যাবতীয় তীর্থ সকল ব্রহ্মার আদেবে
এই ব্রহ্মপুত্র নদে আগমন করিয়া থাকেন; এই কারণে ঐ সময় দ্য়ে
দলে কাতারে কাতারে কত দ্রদেশ হইতে কত গাধু, কত সন্নাসী
এবং কত ভক্কগণ আপন মুক্তি কামনা করিয়া ইহাতে ভক্তিদহকারে
স্নানপূর্ব্বক জীবন সার্থকি বোধ করিয়া থাকেন। এই রূপে ভগবান
পরশুরামের কুপান্ন ব্রহ্মকুণ্ড হইতে ব্রহ্মপুত্র মন্ত্রধামে আবিভাব হইলা
ছেন।

আমরা বেলা ৯ ঘটিকার সমর পাণ্ডার বাটী হইতে বশিষ্ঠাশ্রমে যাত্র। করিব, ইহা অবগত হইরা পাণ্ডা ঠাকুর উপদেশ দিলেন, অছ উত্ত আশ্রমে যাত্রা বন্ধ করুন, কারণ এখন বেলা অধিক হইরাছে, এখান হইতে তথার পৌছিতে তিন-চারি ঘণ্টা সময়ের কম হইবে না; অত এব আমার কথামত অছ ব্রন্ধী নদের মধ্যে যে সকল তার্থ স্থাকে আছে, উহাই দর্শন করুন এবং আগামী কলা প্রাতে যাহাতে বশিষ্ঠাশ্রমে যাওয়া হয়—তাহার জত্ত প্রস্তুত হইবেন। পাণ্ডার উপদেশ মত সকলেই উহাতে স্বীকৃত হইলাম; তথন পাণ্ডা ঠাকুর তাঁহার অধীনস্থ সকল যাত্রীগুলিকে এক সঙ্গে তথার যাত্রা করিতে অনুরোধ করিলেন, অধিকন্ত তিনি নিজেও আমাদের সহিত যাইবেন বলিয়া অস্পীকার করিলেন।

#### কামরূপ বা ভন্মাচল দর্শন যাত্রা

দেবাদিদেব মহাদেব যথন এই স্থানে তপভায় নিমগ্ন ছিলেন, তথন বতিপতি কামদেব পঞ্চাননের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া কলপ নাম অর্জ্জন করেন। কামদেব ব্রহ্মার মন হইতে স্ত্রী পুক্ষের ক্রীড়ার নিমিত্ত স্থ্ ইইয়া স্ব্র্যাণীর হৃদয়ে স্মধিষ্ঠিত আছেন। তিনি ব্রহ্মা প্রদত্ত যে পঞ্



শর উপহার পাইয়াছেন, তাহারই প্রভাবে ত্রীপুরুষদিগকে ক্রীড়ার প্রতার ন্তায় কামাতুর করিতে সক্ষম হন, এমন কি দেবদেবীরা পর্যাপ্ত তাঁহার নিকট সতত পরাস্ত, এই কারণে কামদেব একনা দেবকার্যাস্থানের নিমিত্ত দর্পসহকারে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে যাইয়া ভগবান ত্রিলোচনের রোষাগ্লিতে এই স্থানে তিনি ভঙ্মীভূত হন। এই নিমিত্ত এই পর্বতের নাম ভঙ্মাচল হইয়াছে, আবার শেষ যে স্থানে তিনি স্বরূপহলাভ করিয়াছিলেন, সেই স্থান কামরূপ নামে ধ্যাতিলাভ করিয়াছে।

কামরূপ পাহাড়টী উমানল নামক স্বয়স্ত্ "লিঙ্গরাজ"কে মন্তকে স্থাপিত করিয়া ব্রহ্মপুত্র নামক নদের উপরিভাগে স্থিরভাবে দ্রভায়মান থাকিয়া ভগবানের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। এই উমানল ৈ ভরবন্যথকে দর্শন করিতে যাইতে হইলে নৌকা বা ডোঙ্গার সাহায়ে যাইতে হয়। অন্ত এথানে যতগুলি তীর্য স্থান দর্শন করিব—সকল-গুলিই এই নদের মধ্যভাগে অবস্থিত, স্থাতরাং সমস্ত তীর্য স্থানগুলি দর্শনের নিমিত্ত নৌকা ভাড়া করা হইল। পাঠকবর্গের প্রীতির জন্ম এখানকার নৌকার দুশা প্রদত্ত হইল।

ব্দ্ধপুত্রের তীর হইতে এই কামরূপ পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া উমানক মহাদেবের দর্শন আশে পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিবার দময়, ইহার বাম পার্শ্বে একটা নির্জ্জন গুহা দেখিতে পাইলাম, এবং পাওা ঠাকুরকে জিজাসা করিলাম, "মহাশয়, এই জনশ্ভ গহরেটার শিধ্যে যভাপি ব্যান্ত থাকে, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে কত লোকের অনিষ্ট করিবে—তাহার ইয়ভা নাই, আপনাদের দেশে বেরূপ ব্যান্তের উৎপাত শুনিতে পাই—তাহাতে প্রাণে তয় হয়।"

তথন পাণ্ডা ঠাকুর মৃত্ হাশুসহকারে বলিলেন, "যভপি আপনাদের

ভয় হইয়া থাকে, তাহ। হইলে আমি অগ্রগামী হই, আপনারা আমা পশ্চালগামী হউন, বাবু! উহা আর কিছুই নয়, তবে সময় মত স্থ সন্ন্যামীরা এই স্থানে আদিলে এই গুহাটীতেই বাস করিয়া থাকেন।

এই ভন্মাচল পর্বতে উঠিবার সোপানগুলি অতাম্ভ সতর্কের সহিত্ত উঠিতে বা নামিতে হয়। আমবা সকলেই এই অপ্রশস্ত সোপানশ্রেণীর সাহায়ো দেবতার মন্দির প্রাঙ্গণে নির্বিল্লে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে এখানে ছইটী মন্দির বিরাজিত। একটাতে ভগবান উমানন্দ স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন, অপরটীতে এই দেবেরই নাট্যমন্দির। উৎসব कारन এই नाग्रामित्र नुजा शीख इट्रेया शास्क्र। मनमन्त्रिती यान्य পর্বতোপরি ফাঁক। স্থানে মহারাজ বিশ্বসিংহ কর্ত্তক নির্মিত হইর। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু মন্দিরাভান্তরটী দিবাভাগেই আলোক বাতীত গমনাগমন করা জুরুহ। ইহার প্রধান কারণ এই যে, নৃত্যু মন্দিরটী সমতলভূমি অপেক্ষা মূলমন্দিরের গর্ভ স্থান পর্যান্ত অত্যন্ত নিম্নভাগে অবস্থিত। এই গর্ভ স্থানেই ভগবান উমানন্দ ভৈরপ নিঙ্গরূপে বিরাজ করিতেছেন। শিবরাত্রির সময় এই স্থানে ভক্তগণের এত স্মাগম হয় যে, এই স্থান এক মহামেলায় পরিণত হয়। উমানন্দদেবের মন্দিরের পশ্চাভাগে কর্মনাশা নামে এক গিরিশুল আছে। কথিত আছে বছলি দৈবাৎ কেহ সেইদিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে এথান 🦙 যাব-তীয় তীর্থফল সমস্তই নাশ হয়। এই নিমিত্ত ঐ স্থানের নাম কর্ম্মনাশা হইয়াছে।

### উৰ্ব শী-কুণ্ড

উমানল পাহাড়ের সরিকটেই উর্কাশীগিরি, সাধারণে উহাকে উর্ক্নীত্বি বলিরা থাকেন। এই কুণ্ডটী ব্রহ্মপুত্র নদের নির্দিষ্ট ঘাটের সরিকটে
কছু উপরিভাগে অবস্থিত। পাণ্ডার নিকটে উপদেশ পাইলাম, ঐ কুণ্ডটী
কেনে নদের গর্ভে বিলীন। পাণ্ডা ঠাকুর কুণ্ড স্থানটী নির্দেশ করিবে
মামরা সকলে সেই স্থানের পবিত্র জল স্পর্শ করিলাম। এধানে বিস্কুর
দিচিত্র থাকায় ভক্তগণ পিতৃপুক্ষদিগের মুক্তি কামনা করিয়া পিওদান
ফরিয়া থাকেন। এই জলমগ্র কুণ্ডের স্থান নিরূপণ করিবার জন্তা
গাণ্ডারা এথানে একটা ক্রাম্রি স্থাপিত করিয়া রাধিয়াছেন, এবং ঐ
্রিটীকে উর্কাশী নামে বিধ্যাত করিয়াছেন।

#### অশ্বক্লান্ত দেবালয়

এই দেবালয়টী বৃদ্ধপুত্র নদের উত্তর তটে চিত্র পর্বাহের উপরিভাপে স্ববস্থিত। গোহাটী পদপ্রান্তে বৃদ্ধপুত্র নদের মধ্যে বে সকল ক্ষুদ্ধ ক্ষুদ্র উপরিরি নানাবিধ বৃদ্ধলভা পরিশোভিত হইয়া বিরাজ করিতেছে, অধ্যারুত্তে দেবালয়টী ঐ সকল উপরিরির মধ্যে একটা গিরি বিশেষ। প্রবাদ এইরূপ যে, লাপরস্থা ভগবান শ্রীক্রফ করিলীদেবীকে হরণ করিয়া, যথন দারকা প্রভাগের্তন করেন, তথন তাঁহার অধ সকল অভ্যস্ত ক্লাস্ত হইয়া পভিলে, এই স্থানে তিনি বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এই নিমিন্ত এই স্থানের নাম অধ্যারুত্ত হইয়াছে। এই পাহাড়ের উপরিভাগে প্রস্তরোপরি সেই সকল ক্লাস্ত অধ্বিদেরে পাষাণ মৃত্তি অস্তাপি দেখিতে পাওয়া বায়। এই অত্যাক পর্বাহত পরিবার জন্ত পর্বাত গাত্রে সোপনা-

গুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে নির্মিত আছে, এবং ইহার মধ্যে মধ্যে কতকগুটি গুহাও আছে, ঐ সকল গুহা মধ্যে নানাবিধ অঙ্গহীন অবস্থায় দে মৃতিগুলি দর্শন পাওয়া বায়।

চিত্র পর্বতের শিধরদেশে আরোহণ করিয়া একটী মন্দির দেখিতে পাইলাম। ইহা চুইটা প্রকোঠে বিভক্ত। প্রথম প্রকোঠের প্রাচীং গাত্রে ক্লফপ্রস্তার খোদিত দশ মহাবিষ্ঠার মূর্ত্তি বিরাজিত; এই দশ মহা বিজাব মন্দির সংলগ্ন আর একটা মন্দির আছে, তর্মধ্যে ভগবান কণ অনুবৃত্তাবের শ্রীমন্তি দর্শন পাওয়া যাগ। তথানে মন্ত্রপাঠসহকারে সঙ্কল পর্ব্বক দেবতার পূজা দিবার নিয়ম আছে, কিন্তু পূজারী সঙ্গে করিয় না আনিলে কিরুপে কাহার সাহায়ে দেবার্চনা হইবে ? অতএব এই ভীর্থে আদিবার সময় একজন পূজারী সঙ্গে থাক। আবশুক। দেবা লাষ্য প্রথম প্রকোষ্ট্রের পর দ্বিতীয় প্রকোষ্ট্রীতে ভগবান জনার্দ্ধন অনুস্কুলণার উপর অনুস্কুশ্যাায় শ্যুন করিয়া ভক্তদিগকে দুর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন, এবং স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তাঁহার পদদেবা করিতে-ছেন। এই প্রকোষ্ঠরয়ের সল্লিকটেই একটা দোলমঞ্চ আছে. দোল-যাত্রা উৎসব সময় এই মঞ্চমধ্যে ভগবাম জনার্দ্ধনের দোললীলা অতি সমাবোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। চিত্র গিরিটী অন্যন অর্দ্ধ মাইল স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। দেবালয়ের উত্তর্গিকে একটা নিভত স্থানে কমলদল স্থাশেভিত কানন দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় ময়র, ময়রী, পাপীয়া, কোকিল প্রভৃতি বিহল্পমগণ সমন্বরে উচ্চ রব তলিয়া যাত্রীদিগকে জনাদিনের প্রীচরণে ভক্তিদান করিতে উপদেশ দিতেছে। আহা. কি মনোরম স্থলর দৃশ্যাবলী ৷ প্রকৃতির অনস্ত শোভা সম্পদময় কি প্রেমপুর্ণ নিজ্জন স্থান ৷ এই স্থানে উপস্থিত হইলে ক্ষণেকের জন্স সংসার মায়া ভূলিয়া কেবল ভগবানের বিভূতি দর্শন করিয়া জীবনের

শেষ ভাগ অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা হয়। রূপাময় জনার্দনের রূপা না হুইলে কি কেছ কথন এই পুণা স্থানে আসিতে পারেন ?

এই সকল তীর্থ স্থানে দেবতাদিগের দর্শন ও অর্চনা করিয়া সেদিন-কার মত বাসা বাটীতে প্রত্যাগমন করিলাম, কারণ বেলা অতিরিক্ত হওয়ায় ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াছিলাম। আরও পাণ্ডা ঠাকুর উপ-দেশ দিলেন, "এখানে অভাভা যে সমস্ত তীর্থস্থান আছে. উহার মধ্যে সকল্পালিই নদের প্রপারে গৌহাটী সহরের দিকে অবস্থিত: অতএব আপনারা আগামী কল্য বশিষ্ঠাশ্রম দর্শনপূর্বক আমার নিকটে সংবাদ পাঠাইলে, আমি এমন একটা বিশ্বস্ত লোক আপনাদের সঙ্গে দিব, যিনি আমার অপেক্ষা আপনাদিগকে যুতুসহকারে প্রপারের তীর্থ সকল দর্শন ক্রাইয়া গোহাটী ছীমার ঘাটে পৌচাইয়া দিবেন, তাহা হইলে আর আপনাদের উজান বহিয়া এই স্থানে আদিতে হইবে না. কারণ আপনা-দের দলে লোক অধিক থাকাতে বাসা ভাডা অতান্ত বেশী পড়িতেছে।" তাঁহার যক্তিপূর্ণ বাক্যে সকলেই সম্ভষ্ট হইয়া পর্যানি প্রাতে বশিষ্ঠাশ্রমে যাত্রার নিমিত্ত পো-শকট ভাড়া করিলাম, এবং তথায় আহারীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিবার জন্ম ক্ষণেকের নিমিত্ত হুরাহুরি আরম্ভ করিয়া ব্যক্ত হইলাম। কারণ পুর্বেই অবগত হইয়াছিলাম, বশিষ্ঠাশ্রমে থাত-সামগ্রী হুপ্রাপ্য।



# বশিষ্ঠাশ্রম

বাদা বাটী হইতে বশিষ্ঠাশ্রম অন্যন সাত মাইল দুরে অবস্থিত। এখানে দোকান পাঠ, হাট বাজার কিছই নাই। এই সাত মাইল পথ গো-শকটে যাইতে হয়। মেলার সময় একথানি গো-যান ২। সিকা ভাডার কম পাওয়া যায় না,কিন্ত অপর সময় ১০০ সিকা ভাডায় পাওয়া যায়। এই আশ্রমটা বাতীত তথায় অস্ত কোন লোকালয় নাই। কামাখ্যা হইতে এই সাত মাইল পথের মধ্যে চারি মাইল গৌহাটী সহরের মধ্য দিয়া মাঠের উপর অপ্রশস্ত রান্তার দাহাযো যাতা কবিতে হয়, অবশিষ্ট তিন মাইল জঙ্গলের ভিতর পর্যতময় পথ দিয়া যাইতে হয়। প্রাতে সাতটার সময় গো-যানে আরোহণ করিয়া বেলা ১ শটার সময় তথায় পৌছিলাম। এই দীর্ঘকাল গো-যানে যাতা ক'্রা দেহ যেন আর্প্ত চইল। জঙ্গল ও পর্বতের মধ্যপথে ঘাইবার সময় কেবল ব্যাঘের বোটকা গন্ধ পাইয়া অত্যন্ত ভয় হইল; কারণ যে ভয়াবহ স্থান দিয়া যাইতেছি, উঠা ব্যান্ত্র, মহিষ, হস্তী প্রভৃতি হিংস্ত জন্তর আবাদ-. ভূমি ব্যতীত অপর কাহারও বাস স্থান হইবার সন্তাবনা নয়। মেলার সময় বলিয়া আমাদের ভায় এথানে কত থাতা, কত গো-যান ঘাইতেছে. ভাহার ইয়তানাই। ভ্রদার মধ্যে এই যাত্রীসমাগ্র বাতীত বিপদ

ব্ৰিহালমের দুখ্য

Stilov Press.

াটিলে বাঁচিবার অপর কোনরপ উপায় নাই, এইরূপে অতি কটে বিশিষ্ঠাশ্রমে উপস্থিত হইলাম। আশ্রমটী পরম পবিত্র এবং নির্জ্জন। এই আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে মন যেন ভগবচ্চরণে রত হয়, এবং সেই পরম পুরুষ ভগবানের তপস্থা করিয়া জীবনের শেষ ভাগ এই স্থানেই অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা হয়।

আশ্রমের পূর্বাদিকটা নিবিড় অরণাপূর্ণ,প্রায় সকল বৃক্ষগুলিই বড়; পশ্চিমাদিকে আশ্রমের অনতিদ্বে চা-কর্দিগের চা-বাগান। এখানে ব্যাত্র, সর্প ও জোঁকের অভ্যন্ত প্রাহুর্ভাব, পূর্বা ইইতে এইরূপ উপদেশ পাইয়া সকলেই সাবধানে ছিলাম, এবং এই নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে সকলেই সমস্বরে "জর বশিষ্ঠ মহামুনি কী জয়" শক উচ্চারেপুর্বাক চীংকার করিয়া আশ্রমটা প্রতিধ্বনিত করিতেছিলাম। বশিষ্ঠাশ্রমের উপরস্থ বন মধ্য পথ দিয়া বরঝর নাদে একটা প্রস্তাবন স্বেগে আসিয়া এক থও বৃহৎ প্রস্তারগারি পতিত হইয়া দ্বিধারা ইইতেছে, ঐ হুই ধারার মধ্যে একটা ধারা আবার অপর একথানি প্রস্তাবর বাধা পাইয়া হুইদিকে বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। দুশুটা এই নির্জ্জন আশ্রমের শোভা অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছে। পাঠকবর্গের প্রীতর্থে এবং বৃব্বার সহজ্ব তিপারের জন্ত এই স্থানে সেই আশ্রমের একথানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

বশিষ্ঠাশ্রনে ব্যাসদেবের মন্দিরটা একটু উচ্চ ভূমিতে অবহিত, মন্দিরের সম্মুথে করোগেট টানের ছাদযুক্ত একটা নাটমন্দির আছে, ইহার পার্মে ছইটা কুটরা ও একটা বারানাযুক্ত করোগেট টানের এক-খানি পরিকার পরিচছর গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। লোকালবোর্ড হইতে যাত্রীগণের বিশ্রামের জন্ম ঐ ঘরটা প্রস্তুত হইয়া যে কত উপ-কার হইয়াছে উঠা বর্ণনাতীত।

একটা প্রস্রবন হইতে যে তিনটা ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, মন্দিরের

নিমে পর্বতবেষ্টিত স্থানে উহা ত্রিধারা গঙ্গা নামে খ্যাত; কিন্তু এই তिनটী ধারা আবার পূথক পূথক নামে অভিহিত হইয়াছে: यथा— সন্ধ্যা, ললিতা ও কাস্তা। এই সকল জলধারাগুলি প্রস্তরোপরি প্রবা-হিত হওয়ায় এবং ঐ সকল প্রস্তরখণ্ডগুলি জলমগ্না হইয়া এক একটা গিরিশক্ষের স্থায় জাগিয়া অতীত ঘটনার সাক্ষ্য দিতেছে। কথিত আছে. ঐ সকল প্রতিশঙ্কের উপর বসিয়া মহামুনি বশিষ্ঠদেব তপ্তা করিতেন। এক্ষণে যাত্রীগণ অভাপিও সেই বশিষ্ঠদেবের একটী পবিত্র পাষাণ্ময় মৃত্তি দর্শন পাইয়া থাকেন, আর এই পবিত্র মৃত্তির দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া ভক্তগণ এই ভয়াবহ স্থানে আসিয়া থাকেন। যে বশিষ্ঠ বন্ধার প্রাণ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহার কোধাগ্নিতে পতিত হুট্যা বামদেবকে অহক চণ্ডাল্রপে জন্ম গ্রহণ কবিতে হুট্যাছিল, যিনি ইক্ষু বংশীয় সূর্যাকুল পুরোহিত ছিলেন, যে মহাতপা বশিষ্ঠের অভিশাপে ভগবান মহেশ্বরকে মেচ্ছরপে বিহার করিতে হইয়াছিল, এবং দেবী উগ্ৰতারা বিক্ষভাবে পজিত হইয়াছিলেন, আজ সৌভাগ্যক্রমে সেই দেবের পাষাণ্ময় পবিত মুর্ত্তি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক কবিলাম।

ভগবান বশিষ্ঠদেব যথন এই স্থানে অবস্থান করিতেন, ্বন এই আশ্রমটা নানাবিধ ফল ফুলে সুসজ্জিত ছিল। এক্ষণে যৎসামান্ত আদ্র, কাঁঠাল, কদলী বৃক্ষ এবং ফুল, তুলসী ও জ্ববা বৃক্ষাদি দণ্ডায়মান থাকিয়া ইংটে যে বশিষ্ঠাশ্রম, তাহার প্রমাণ দিতেছে। মন্দিরের সক্ষ্পভাগে নাটমন্দিরে ব্জার পাষাণ্ময় চতুতু জি মুর্তির দর্শন পাওয়া যায়।

মন্দিরাভ্যস্তরে বশিষ্ঠদেবের পাষাণমন্ন মূর্ত্তি, বামে তারাদেবী ও জলমগ্র শিব, দক্ষিণে গঙ্গা ও জলমগ্র শিবালয়; দেবালয়ের গাত্তে বাস্ত-দেব নারায়ণ ও মহাদেবের মূর্ত্তি বিরাজমান।

পরিশ্রান্ত যাত্রীগণ এই প্রস্রাবনে অবাধে স্নান করিয়া পরিতৃপ্ত হন। এই নির্জ্জন আশ্রমটী অসংখ্য ভক্তগণের আগমনে ক্ষণেকের জন্ম সর-গ্রম হইরা উঠিয়াছিল। আশ্রমের মধ্যে কেবলমাত্র হুই ঘর পাণ্ডা বাস করেন, তাঁহারাই যাত্রীদিগকে দেবতা দর্শন এবং প্রজার্চনা করাইয়া मिक्किंगा वा व्यागामी व्यानाम कतिया शाटकन। व्यामारनत क्यस्वित কোলাহল শব্দ শ্রবণ করিয়া পাণ্ডা ঠাকর যাত্রীসমাগ্ম জানিতে পারিয়া ধীরে ধীরে মুত্রমন্দ গমনে জলমগ্ন শিবালয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন, আমরাও তাঁহার দর্শনে বিনা বাধার আশ্রমটীর উপর দিকে আরোহণ-পর্বক প্রথমে একটা ভগ্ন প্রাচীরবেষ্টিত মন্দির দর্শন করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম। এই মন্দির্টী দেখিলেই অতি প্রাচীনকালে নির্শ্বিত বলিয়া অনুমান হয়। আমরা দদলবলে তথায় উপস্থিত হইবামাত পাণ্ডা ঠাকুর নিকটে আদিয়া আশীর্কাদ করিলেন, এবং একে একে উপরোক্ত দেবালয়গুলির অভাস্তরে প্রবেশ করাইয়া দেবতাদিগের দর্শন-দানে চরিতার্থ করাইলেন। তৎপরে তাঁহার উপদেশ মত ফুল ও বিল্ব-পতা সংগ্রহসহকারে দেবাদিদেব মহাদেবের প্রজার্কনা সম্পন্ন করিয়া. পাণ্ডা ঠাকুরকে সাধামতে প্রণামী দিয়া সম্ভষ্ট করিলাম, এবং পদধ্লি গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "গুরুজি ! এথানে এত বোটুকা গন্ধের আদ্রাণ পাওয়া যায় কি নিমিত্ত ?"

তহুত্তরে তিনি বলিলেন, "বাবু সাহেব। ব্যাঘণণ বথন তথন এই
্ শ্বরণায় জল পান করিতে আদিয়া থাকে, কিন্তু এথানে এই "বাবার"
এমনি মাহান্ম্য বে, তাহারা আশ্রমদীমার মধ্যে কবন কাহারও প্রতি
অত্যাচার বা প্রাণনাশ করিতে পারে না।" এইরূপ উপদেশ পাইরা
তাহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক আশ্রমের নিম্নভাগে প্রশ্রনের এক
গাবে অঠবানশ নিবৃত্তির জ্ঞা যথন আমাদের দলস্থ লোক সকল রহন

कार्र्या राख रहेरानन, ज्थन व्यवमत शाहेबा व्यामात छात्र व्यात छ हे. চারিজন স্বাধীন বন্ধলোক এই আশ্রমের চতর্দ্ধিক পরিভ্রমণ করিবার সময়. এক স্থানে পাহাডীগণ একটী উচ্চ বুক্ষ হইতে কাঁঠাল পারিতেছে দেখিতে পাইয়া. তাহাদের কার্যাকলাপ দেখিবার জন্ম সেই দিকেই অগ্রবর হইতে লাগিলাম, এমন সময় আর্ও ক্তিপর বাঙ্গালী ভ্র-লোক একটা ছ'নলা বন্দক সমভিব্যাহারে আমাদের দিকে আসিয়া আমাদেরই দলে মিলিত হইলেন। তথন অমেরাও এই নবাগত ব্লু-দিগের সহিত নানা প্রকার বাক্যালাপে ব্রিতে পারিলাম যে, যে বাবুটীর হত্তে বন্দুক, তিনি নিকটস্থ চা-বাগানের ডাক্তার। তিনি আপুন বন্ধু-বান্ধবদিগকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া এই আশ্রমের শোভা দেখাইতে-ছেন। এইরূপে সকলে মিলিত হইয়া ঐ পাহাডীদিগের নিকট উপস্থিত হইলাম. এবং তাহাদের কাধ্যকলাপ দেখিতে লাগিলাম। আমাদিগকে দেখিয়া ইাসিতে হাঁসিতে সেই পাখাডীগণ সম্বোধন করিয়া বলিল, "এ বাবু, তু কাঁঠাল থাবি।" এই কথা বলিয়া একটী এচোরকে আপন অন্ধ দারা পরিষাররূপে থও থওপূর্ত্তক যত্নের সহিত আমাদিগকে উপহার প্রদান করিল, আমরাও সাগ্রহে উহা গ্রহণ করিলাম। ডাক্তার বাবু উক্ত উপহার সামগ্রীঞ্জিল আমাদের মধ্যে সকলকে বিতর্প কৰা অব-শিষ্ট যাহা রহিল, তাহা নিজে আস্বাদ করিতে লাগিলেন। এই এচোর খণ্ডগুলি খাইতে আমাদের ইচ্ছা না থাকিলেও ডাক্তার বাবুর অফু-রোধে কিছু আস্বাদ গ্রহণ করিয়া বুঝিলাম, ইহা কাঁচা কাঁঠাল হইলেও এক উপাদের দামগ্রী। তৎপরে আত্মীয়ম্বজনের দহিত মিলিত হইয়া আহারাদি সম্পন্নপূর্ব্বক অপরাহ্নকালে আপন আপন গো-শকটে আরো-হণ করিয়া সকলেই বশিষ্ঠদেবের ক্রপায় নির্বিয়ে বাসাবাটীতে প্রত্যাগমন ক্রিলাম। পর দিবদ পাণ্ডার নিকট উপস্থিত হইয়া অপরাপ্র যে দকল



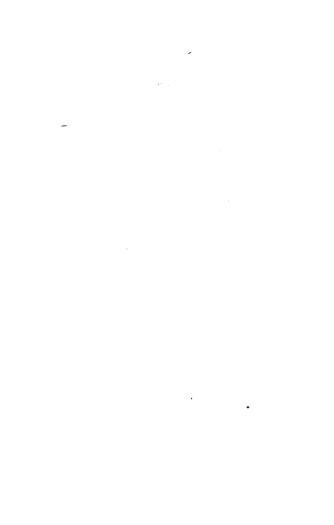

দ্রাইব্য তীর্থস্থানগুলি দেখিতে বাকি ছিল, সেইগুলি দর্শন করিবার জন্য তাঁহার নিকট অনুরোধ করাতে, তিনি আমাদের মনোগত ভাব অবগত হইয়া একটা বিখাসী লোক সংগ্রহ করিয়া, অন্তই আমাদের বাসাবাটীতে পাঠাইবেন বলিয়া অলীকার করিলেন। এই শেষ তারিথে আমাদের রন্ধন করিতে হয় নাই, কারণ এই দিবদ মহামায়ার ভোগের প্রসাদ পাইয়াছিলাম। দে যাহা হউক, সর্বাশেষে তীর্থ গুরু পাওাকে সাধামত দক্ষিণা প্রদানসহকারে এখানকার নিয়ম সকল পালন এবং অস্থাবাটী সময়ের মহামায়া কামাখাদেবীর অম্ল্য ছিল রক্ত বস্ত্র উপহারশ্বরপ গ্রহণ করিয়া, কামাখাদেবীকে একবার শেষ দর্শক্ষক বাসাবাটী হইতে কামেখরদেবকে দর্শন করিবার অন্থ প্রস্তুত হইলান।

## গ্রীশ্রীকামেশ্বরদেব দর্শন যাত্রা

কামেখরদেবের মন্দির ব্রহ্মপুত্র নদের পরপারে অবস্থিত। এই কামেখর ও কামাথ্যাদেবীর সাহত প্রতি বৎসর পৌষ মাসে রুঞ্চা দিতীয়া তিথিতে অতি সমারোহে বিবাহ উল্লোব সম্পন্ন হইরা পাকে; সেই উৎসবকে পুংসবন উৎসব বলে। সকল তীর্থ স্থানেই পাণ্ডার দারা দর্শন স্পর্শন কার্য্য হইরা থাকে। ব্রহ্মপুত্রের পরপারের তীর হইতে কামেখরদেবকে দর্শন করিবার জন্ম ছইথানি গো-শকট ভাড়া ধার্য্য হইল। এই ছইথানি গো-শকটে যত লোক ধরে, তত লোকই আরোহণ করিলান, অবশিষ্ট লোকগুলি গোমস্তা ঠাকুরের সহিত পদব্রেজ ইটাপথে গমন করিতে লাগিল। এইরেপে কামেখরদেবের মন্দিরের পদপ্রাক্তে উপস্থিত হইলাম। কামেখরদেবের মন্দিরের পদপ্রাক্তে উপস্থিত হইলাম। কামেখরদেবের মন্দিরের অপারাপর মন্দির অপোকা কিছু অধিক ক্লেশ্ডোগ করিতে হয়;

কারণ এই দেবালয়ে উঠিবার স্থ্রিধা মত রাস্তা বা দোপান নির্দিণ্
নাই, অপচ মন্দিরটা অতি উচেচ অবস্থিত। এই উচু নীচু সহী।
পথের উপর দিয়া আরোহণপূর্কক তগবান কামেশ্বরদেবের দর্শন লাভ
হয়। ইহার উপর চড়ায়ে আরোহণ করিবার সময় কোন জান রুক্ষের
শীকর ধরিয়া, আবার কোথাও বা উচ্চ পাহাড়ের প্রস্তের থণ্ডের সাহায়ে
আরোহণ করিতে হয়। এই সমস্ত কইভোগ দেখিয়া আমরা অসমর্থ
ত্তী, পুত্রদিগকে ইহার উপরে উঠিতে নিষেধ করিলাম; কারণ একটী
ছান এত সঙ্কীর্ণ ও পিছল যে, সেই স্থানটী অতি সম্তর্গণে উঠিতে না
পারিলে পদস্থালন হইবার সন্তাবনা। আমাদিগের মধ্যে বাহারা এই
ভয়াবহ কঠ দেখিয়াও উপরে বাইবার সাহদ করিলেন, তাঁহাদিগতে
সাবধানের সহিত আরোহণ করাইয়া অতি কঠে দেবস্থানে পৌছিলাম।

এই অত্যাচ্চ গিরিশ্লের উপর হইতে নিম্নভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে মাথা ঘুরিতে থাকে, কিন্তু স্থানটা অতি নির্জ্জন এবং মনোমুগ্ধকর। মিলিরাভান্তরে ভগবান কামেখর নামক শিবলিঙ্গের অচ্চনাদি পাণ্ডার দ্বারা স্থানজরণে সম্পন্ন করিয়া জীবন সার্থক বোধ করিলাম। মিলির পার্ধে একথানি করোগেট টানের চালমুক্ত ঘরে ভগবানের ভোগ শিলর দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা এই ভোগ মিলিরের নিকট একটি প্রবিধা মত নিম্নে অবতরণ করিবার পথ দেখিতে পাইয়া, ঐ রান্তারই সাহাব্যেনীচে নামিলাম। এই রূপে কামেখরদেবের দর্শন ও অচ্চনাদি সম্পন্ন করিয়া এথান হইতে হিন্দুদিগের জাগ্রত দেবতা ভগবান কেলারেখর মহাদেবের দর্শন আশে গো-শকটের সাহাব্যে তথায় যাঝা করিলাম।

# শ্রীশ্রীকেদারেশ্বর মহাদেবজীউ

যে পর্বতে ভগবান কেদারেশ্বর বিরাজ করিতেছেন, উহা অতি উচ্চে অবস্থিত। কিন্তু এই অত্যুক্ত পর্বতে উঠিবার রাস্তাটী ভাল এবং সোপানশ্রেণীতে সজ্জীকৃত। এথানে ক্মলেশ্বরনাথ, কেলারেশ্বরনাথ এবং জয়তুর্গাদেবীর পবিতা মুর্তিত্রয়ের দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন চরিতার্থ কবিলাম সান মাহাত্মাংখণে এই সময় জনয় ভক্তিভাৱে এবং আননেদ অধীর হইল। সে যাহা হউক, এই সকল দেবদেবীর প্রজার্চনা সম্পন্ন করিয়া এখান হইতে গৌহাটী ষ্টীমার ঘাটে যাইবার জন্ম গাডোয়ানকে আদেশ করিলাম: কারণ ঐ সকল সমুন্নত পাহাড়ে আরোহণ ও অবতরণ এবং গো-শকটে পরিভ্রমণ করিয়া এত ক্লান্ত হইয়াছিলাম যে, প্রায় পাহাড়ে আরোহণ করিবার স্পৃহা মন হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া-ছিল। গোমস্তা ঠাকুর যথন স্থির জানিতে পারিলেন যে, আমরা এখান হইতে আর অপর কোন তার্থ স্থানে ঘাইব না; তখন তিনি নানা-প্রকার উপদেশ দিয়া অফুরোধ করিলেন, "বাবু সাহেব ! আপনারা যথন এতদুর আসিয়া অর্থ ব্যয় ও ক্লেশভোগ করিয়াছেন, তথন গঙ্গাতীরে উপত্তিত হট্যা প্রচরিণীতে স্নান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন কেন ? এখান হইতে জগৰিখ্যাত শ্ৰীশ্ৰীহয়গ্ৰীৰ মাধৰজীউর দেবালয় অতি সন্ধি-কট-অতএব আমার উপদেশ মত তথায় এক দিবদ বিশ্রামপূর্বক শ্রীশীহয়গ্রীবদেবের দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিতে অবহেলা করি-বেন না। আমার একান্ত ইচ্ছা, প্রথমে আপনাদিগকে এই পর্বতের নীচে কালাপাহাড়ের কবর স্থান দেখাইয়া. তৎপরে খ্রীশ্রীহয়গ্রীবমাধবের পূজার্চনা করাইয়া শেষ গোহাটী সহরের দ্বীমার ঘাটে পৌছাইয়া দিব।"

গোমন্তা ঠাকুরের নিকটে এইরূপ উপদেশ প্রাপ্তে, অবত্যাচারী দে দ্রোহী কালাপাহাড়ের কবর স্থান দেখিতে ইচ্ছা হইল।

(य कालाठाँक निक्रीवास किल किटलन, यिनि बांक्शण मुखान क्रें। হিন্দু দেবদেবীর প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করিবার জন্তই কালাপাচা নাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন যিনি সংসারী হইয়া পরিবারবর্গের ভল পোষণ করিবার জন্ম চাকরী করিতে গিয়া একদিকে প্রাণের দায় অপরদিকে স্থাট ছহিতার অপরূপ রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাত বিবাহ করিয়া এক ঘরে হইয়াছিলেন, যে কালাচাঁদ জাতি হইতে উদ্ধা মানসে শ্রীক্ষেত্রে জগলাথের নিকট হলা দিয়াও সমাজ হইতে মজি কোন কিছ উপায় করিতে পারেন নাই, অধিকস্ক যে কালাচাঁদের প্র চয় অবগত হইয়া পুরীর প্রধান পাণ্ডা দেবালয় হইতে তাহাকে দুরীভ করিলে, তিনি মনের হঃখে স্বেচ্ছায় সমাটের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক মুসৰ মান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, যে কালাচাঁদের হিন্দু দেবদেবীর প্রতি विषय ভाবের ইহাই প্রধান কারণ হই য়াছিল, যে কালাচাঁদের চরিজে বিষয় প্রথম থাকে স্পট্টাক্ষরে বর্ণনা হটয়াছে, সেই স্থনামখ্যাত কাল পাহাড মোগল দেনাপতি হইয়া কিরুপে কাহার নিকট পরাভিত এবং ছুদ্শাগ্রস্ত হইয়া জীবন বিস্ক্রন করিয়াছিলেন, উহা আবেং, এর নিমিও পাথা ঠাকরকে বারম্বার অফুরোধ করাতে, তিনি সংক্ষেপে তাহার মৃত্যুর কারণ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে সস্তুষ্ট করিলেন।

গোমন্তা ঠাকুর বলিলেন, "বাবু সাহেব—এই কালাপাহাড় যবন্ধ প্রাপ্ত হইয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, কলিকালে হিন্দু দেবদেবীর ক্ষমতা অন্তর্হিত হইয়াছে। এই বিশ্বাসেই তিনি মনের সাধে হিন্দু দেবদেবীর উপর ক্রমাগত অত্যাচার আরম্ভ ক্রিতে লাগিলেন, এমন কি যে স্থানে হিন্দুদের প্রাসিদ্ধ তীর্থ স্থান আছে বলিয়া সংবাদ

ইতেন, দেই স্থানেই তিনি সদলবলে উপস্থিত হইরা বিনা বাধার ালয় ও দেবতাদিগের প্রতিমূর্তির উপর অত্যাচার করিয়া পরিতাপ ইতেন ব্লিয়াই অত্যন্ত সাহসী হইয়াছিলেন, যদিও কামাথ্যাদেবীয় <sub>জার ধ্বংস</sub> করিবার সময় এক দৈববাণীর দ্বারা ভা**ছাকে সভর্ক করা** ইয়াচিল কিন্তু কালের গতি কে রোধ করিতে পারে ? তিনি বিনা াধায় অভ্যাচার করিতে করিতে যথন আমাদের এই জাগ্রত দেবত। গুরান "কেদারেশ্বরের" মন্দির ধ্বংদ করিতে পর্বতের শিথরদেশে প্রিত হন, তথ্ন ভগ্রান তাহার উপর অস্তর্ম হুইয়া ঐ গিরিশিথর ইতে সর্বাসমক্ষে তাহাকে এই কথ। বলিয়া পর্বাতের পাদদেশে নিক্ষেপ ারিলেন, "রে ছরাত্মন। মামি বারম্বার তোর অত্যাচারে প্রপীডিত ইয়া তোকে সাবধান করিয়াছি, কিন্তু কিছতেই তোর হৈত্ত চইল না: এক্ষণে তাহার ফলভোগ কর।" এইরূপে কালাপাহাড় নিগুহীত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলে তাহার সর্কাশরীর চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়া এক জ্বড়-পিণ্ডের ভার মৃত্যমুখে পতিত হন। এই অভত ব্যাপার দর্শন করিয়া কালার অপরাণর সাহায্যকারীরা সকলেই প্রাণভয়ে আপন আপন ফুট খীকার করিয়া স্বস্থানে প্রাস্থান করিল। এইরূপে ভগবান কেদারে-ধর আপন মহিমা প্রকাশ করিলে তদবধি অপর কোন প্রাণী হিন্দু দেবদেবীর প্রতি অত্যাচার করিতে সাহস করেন নাই। এই মহাবীর ফালাপাহাড়ের মৃত্যু সংবাদ ভারতের নানা স্থানে বিঘোষিত হই**লে পর** ধানীৰ মুদলমান অধিবাদীগণ ছঃখিত মনে কালাপাহাড়ের দেই মুত দেহ এই পর্বতের পাদদেশে অতি সমারোহে কবর প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার আত্মার মঙ্গল কামনা করিয়া প্রতি বৎসর এই স্থানে এক মহা মেলায় পরিণত করিয়া থাকেন, অভাপিও ঐ মেলা প্রচলিত রাথিয়াছেন। মেলার দময় কত দূরদেশ হইতে কত সহস্র মুদলমানগণ

উপন্ধিত হইরা কার্যনপ্রাণে কালাপাহাড়ের আত্মার মঞ্চল কাষন করিরা থাকেন, ভাহার ইয়ন্তা নাই। পাণ্ডার নিকট কালাপাহাড়ে অধঃপতনের ইতিহাস প্রবণ করিরা এখান হইতে ভগবান শ্রীভাইর্থীব মাধবের দর্শনের জন্ম প্রস্তুত হইলাম।

## শ্রীশ্রীহয়গ্রীবমাধবের দর্শন যাত্রা

এই স্থান হইতে প্রীপ্রীহয়গ্রীব্যাধ্বের দেবালয় দর্শন করিতে যাইতে হইলে প্থিমধ্যে একটা নদী পার হইতে হয়। ভগবান শীশীনঃ গ্রীবমাধবের দেবালয় হাজো নামক গ্রামে অবস্থিত। মন্দিরাভারত প্রস্তরময় ৮মাধবজীউর পবিত্র মর্ত্তি দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করি লাম। এই মাধবজীউর মন্দিরে উপস্থিত হইলে ঠিক যেন বালেখরের ক্ষীরচোরা গোপীনাথজীউর মন্দির বলিয়া ভ্রন হয়। ভগ্রান শ্রীপ্রীহয় গ্রীবমাধবের অখের ভাগে গ্রীবা থাকার এই দেবতার নাম শ্রীশ্রীকর্ত্তীব-মাধব হইয়াছে। এই তীর্থ স্থানে পাণ্ডারা যাত্রী পাইলে তাহাদের পুরাতন পতিয়ান বহি দেথাইয়া অপরাপর তীর্থ স্থানের ভায় যাত্রী-দিগের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া আপন আপন শিশ্বত্বে গ্রহণ করেন, আর যাহারা এই তীর্থে নূতন আদিয়াছেন, তাহারা ইচ্ছারু 🕾 পাণ্ডা মনোনীক কবিষা তাঁহাকেই পাঞা পদে মান্ত কবিতে পারেন। আমরা এখানকার নৃতন যাত্রী, স্থতরাং গোমস্তা ঠাকুরের উপদেশ মত লক্ষ্মীদেব শর্মানামে একজনকে পাণ্ডাপদে বরণ করিলাম। বলাবাছলা, লন্মী পাণ্ডা আমাদিগকে যত্নের সহিত তাঁহার আপন বাদ ভবনে লইয়া গিয়া-ছিলেন। পাণ্ডার ঠিকানা জেলা রাজদাহী, গ্রাম ও পোলাফিদ হাজো নগর। এই হাজো নগর, গৌহাটী হইতে অন্যান ১৫ মাইল দুরে অব-স্থিত। এই স্থানে একটা কথা বলিবার আছে, কি কামাথ্যায়, কি

গাহাটা সহরে, কি এই হাজো গ্রামে, আসাম অধিবাসীদিপের কথা করু, লাড়ো আড়ো, জিহবা বেন তালুতে সংলগ্ধ করিয়া কথা কন, গ্রহার "শ" স্থানে "ছ" আর "ত" স্থানে "ট" বর্ণ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। এই কারণে তাহাদের বাক্যগুলি ব্রিতে এদেশবাসী লোক-দিগের পক্ষে কিছু কট্ট বোধ হয়, সে বাহা হউক, এই পাণ্ডার বাস ভবনে সপরিবারে কিঞ্জিৎ বিশ্রামপূর্কক বাসা বাটীর সন্ধিকটে মাঠের মধ্যে বরাহ কুণ্ড নামে বে একটা ছোট কুণ্ড আছে, উহাতেই স্থান তর্পণ সম্পর্কিক শুদ্ধক শুদ্

সর্ব্ধপ্রথমেই আমরা এই বরাহ কুণ্ডে স্নান্দ্রকারে নিকটস্থ সিদ্ধিনাতা গণেশজীউর বন্দনা করিলাম, তৎপরে পর্বতের নিম্নভাগে মাঠের উপর "অপুনর্ভর" নামে আবার একটা পবিত্র নদের জল স্পর্শ করিরা গোকর্ব যোগীর পাষাগময় মৃত্তি দর্শন করিলাম। কথিত আছে, বাপর যুগে গোকর্ব যোগীর এই স্থানে পর্বত গুহায় বিসয়া তপস্থা করিতেন, একনা দশস্কন্ধ রাবণ এই স্থানে নিয় দিখিজরে বহির্গত হইলে, যোগীবর তাহার ভয়য়য় মৃত্তি দর্শন করিয়া গুহা মধ্যে প্রবেশ করেন, তথন রাবণ পেই গুহার হার প্রস্তুর বার বন্ধ করিয়া লিছায়াবান, কিছুকাল পরে স্থানীয় অধিবাসীয়া গুহার হার উল্বাটন করিয়া দেখিলেন যে, যোগীবর পুর্বের ভায় স্বস্থ শরীরে অক্ষত্ত দেহে ভগবানের ওপস্থা করিতেছেন, তথন পাণ্ডারা এই গোকণ যোগীর নাম চিরম্মরণীয় রাধিবার নিমিন্ত তাহার পাষাণ্ময় একটা মৃত্তি এই পর্বতোপরি প্রতিষ্ঠা করেন, অস্থাপি যাত্রীগণ তাহার ঐ পাষাণ্ময় পবিত্র মৃত্তি দর্শন করিয়ান্ম ও জীবন সার্থক বোধ করেন। এইরপে এথানে ভগবান শ্রীপ্রীছয়

গ্রীবমাধব এবং গোকর্ণ যোগীর পাষাণময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ছালে। গ্রামে পাণ্ডার বাটাতে প্রত্যাগমন করিলাম।

পাওা ঠাকর আমাদিগকে এথানে আরও ছই-একদিন অবসান করিয়া সানীয় তীর্থ সানগুলি দর্শন করিতে অমুরোধ করিলেন, কির ক্ষমাগত পদরক্তে ভ্রমণ, গোষানে আরোহণ এবং নদনদী সকল পার হুট্যা, অনিজা, অনিয়মে আহার এই স্কল কারণবশত: অতায় কার হটয়াছিলাম, সুত্রাং আর কোন স্থানে না যাইয়া আপন গ্রুৱা ক্লানে প্রভাগেমন কবিতে ভিবস্তর কবিলাম। এই হাজো গামে যে সকল পণ্ডোরা বাস করেন, দেখিতে পাইলাম, তাঁহাদের মধ্যে কাচার্ও অবস্থা সচ্চল নহে, কার্ণ এই চুর্গম পথে এত ক্লেশভোগ সহাকরিয়া আতি অল যাতীরই সমাগম হয়। স্থাপর বিষয়, **এ**শানে যাতী সংখ্যা কম হইবার জন্ম প্রসা অভাবে পাণ্ডারা দরিদ্র অবভায় পাকেন সত্য, কিন্তু ভাঁহাদের আংকাজ্ঞা সেরূপ বেশী নয়। কাকুতি-মিনতি ভিন্ন যাত্রীদিগের প্রতি তুর্ব্যবহার বা পীডন করিতে তাঁহার কানেন না। আমরা সকলে মিলিয়া লক্ষ্মী পাণ্ডাকে কেবলমাত্র পাঁচ টাকা প্রণামীস্তরূপ দিয়াছিলাম, উহাতেই তিনি সম্ভই হইয়া চুই হাত जिला चानीर्वाम कतिरलन। **এই**कार्थ अथानकात रमन्छ। मण्ड अवर হাজো গ্রামের শোভা দর্শন করিয়া কোথাও গোন্যান, কেন্নত অর্থ-যান আবার কোথাও বা নদনদী সকল পার হইয়া অতি কর্ত্তে গোহাটী সহরে পৌছিলাম, তথার যে গোমস্তা ঠাকুর আমাদের সহিত ছিলেন, उाँशांक मञ्जरे पूर्वक विनाय निया जायन गुरुवा जातन याजा कविलाम। আহোম, কোচ, মিকির, কাছারী, গারো, হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক কামরূপের অধিবাদী।

্দ্রক্ষুটী তীর্থ এথানে বর্ত্তমান আছে, অর্থাৎ পাণ্ডার নিকট অবশিষ্ট <sub>গাহা অ</sub>নিতে পাইতেছি, তাঁহাদেরই বা সেবা না করিব কেন **৭ তোমরা** প্রুর মানুষ হইয়া বেরূপ **ক্লান্তভাব দেখাইতেছ,আমরা স্ত্রীলোক, আমরা** <sub>কিন্তু সেরূপ</sub> কন্তু অনুভব করি নাই। তাঁহার উত্তরে এই শিক্ষালাভ <sub>জবিলাম</sub>, কটু যুত্ত হু উক না কেন, স্ত্রীলোকেরা তীর্থ সেবা করিতে কখন ক্ষিত হন না। তীর্থ সেবা যে মুক্তির একমাত্র উপায়—তাঁহারা উচা বিলক্ষণ ব্রিয়াছেন। পূর্ণব্রহ্ম বলরাম স্বয়ং তীর্থ পর্যাটন করিয়া নবালাকদিগকে যে উপদেশ দিয়াছেন, উহারা ভা**হাই প্রতি পদে পালন** কবিবার চেটা করেন। জীলোকদিগের জনুষেই ধর্মালার সভাত বর্তমান আছে, আর এই নিমিত্রই পণ্ডিতগণ স্ত্রীলোকদিগকে "লক্ষ্রী" বলিয়া উপমা দিয়া থাকেন, অর্থাৎ স্ত্রী ভাগোই ধন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার অর্থ—বে স্থানে ধর্ম অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে নিশ্চয়ই ধর্মের সহচর দয়া, মমতাও প্রথ বিরাজ করিতেছেন। যে জীজাতি এত গুলি গুণে মলস্কুতা, মজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই স্ত্রাজাতিকে অনুর্থক অবজ্ঞা ক্রিয়ানা জানি কভই পাপপক্ষে লিপ্ত হইয়া থাকেন। আরু এক কথা — যাহা চাকুদ দেখিতে পাওয়া যায়, তীর্থ স্থানে স্তীলোক দলে না থাকিলে তাথের নিয়মগুলি স্থচাক্তরূপে কখনই সম্পন্ন হয় না; যদি ক্রন কেহ তীর্থের সমস্ত নিয়মগুলি পালন করিয়া থাকেন, তাঁহাকে জানিতে হইবে যে, উহা কেবল এই স্ত্রীলোকদিগের অনুরোধেই সম্প্র **इरेबाट्ड, टकन ना अदनक ऋटन दुनिविट्ड পाउधा बाब, পाछाटमंत्र डेंट्-**পীড়ন দেখিয়া অনেক ধর্মপ্রাণ পুরুষ তাঁহাদের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া জ্ঞানত নিয়মগুলি বাধা হইয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। সে যাহা <sup>ইট্রক</sup>, আমরা পাতালপুরীতে উপস্থিত হইয়া হর-গৌরী (এই চুইটীই যোনী-পাঠ, অর্থাৎ এই পাঠ যোনীর আকৃতি ) একখানি ২॥• হস্ত লম্বা

ও >া০ হার প্রশাস ডিয়াকারে বে প্রস্তর দশন করিলাম, ইহাই গৌনী নামে থ্যাত। এই প্রস্তর বত্তের মধ্যে ৫.৬ অসুলী প্রমাণ গালফার নিতি আছে। এথানে কুর্ম, চক্র, নৃসিংগ, বরাহ এবং কতি শালগ্রাম শিলা বিরাজ করিতেছেন, সকল মৃত্তিগুলিই জ্বলমধ্যে এ স্থিত। পূজারীর নিকট উপদেশ পাইলাম, এখানকার এই হর-গৌলামক যোনী-পীঠে কামাখ্যা পাহাড়ের অবস্থিত যোনী-পীঠের অন্তক্ত মুর্ত্তি। অর্থানে এই পবিত্র পীঠ দর্শন করিলে কামাখ্যাদেবীর দর্শন বরা কলাভ হইয়া থাকে। শুনিলাম, সম্প্রতি ইহার সরিকটে একট পবিত্র জগজাত্রী মৃত্তি আবিস্কৃত হইমাছে, ঐ মৃত্তি দর্শন করিবার একাং ইচছা ছিল, কিন্তু কিয়্মজুর অগ্রসর হইবামাত্র বিকট গল পাওয়াজে শার্ম্মল ভয়ে পাওয় পরামর্শ মত ক্রতপদে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয় এখান হইতে সম্মুখ্য অন্ত পথের সাহায্যে যত নিম্নে নামিয়াছিলাম প্রক্রার তত উদ্ধে উঠিয়া ভগবান চক্রশেখরজীউকে দর্শন করিছে যাত্রা করিলাম।

#### চব্দ্রশেখর

পাতালপুরী হইতে সদলবলে ক্রমাগত আরোহণ করি: প্রথমে টে চালু পথ দিয়া অবতরণ করিয়াছিলাম, পুনরায় সেই স্থানে আসির উপস্থিত হইলাম। তৎপরে পুর্বোক্ত গিরি-সেতু পার হইয়া এই পর্ম তের সর্বোচ্চ শৃলে যথায় চক্রনাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, তথাঃ এক ঘণ্টার মধ্যে অতি কষ্টে উপস্থিত হইলাম। মুন্দ্রাভ্যস্তরে ভগ বানের প্রতিষ্ঠিত লিক্ষ্ব্রি ভিক্তিসহকারে দর্শন, স্পর্শন ও যথানিয়্র প্রথমাদি সম্পন্ন করিয়া করণাময়ের স্কুপায় নির্বিদ্ধে আপন আশ্রুত উভাপন করিলাম।

চক্রনাথ পাহাড়ের যে শৃঙ্গে ভগবান চক্রশেধরজীউ বিরাজ করিতে-চন সেই অত্যচ্চ শুলটো সমতলভূমি হইতে অন্যন এক হাজার এক শত পোনের ফিট উচ্চে অবস্থিত। স্থানীয় পূজারীদিগের নিকট উপ-দেশ পাইলাম, এই মন্দিরটী কামাথ্যাদেবীর মন্দির যে পাহাড়ে অব-স্থিত, তাহা অপেকা দিওণ উচেচ প্রতিষ্ঠিত। চক্রনাথদেবের মন্দিরটী দেখিতে ঠিক স্বয়ন্ত্রনাথের মন্দিরের ন্যায় ত্রিপ্রকোঠে বিভক্ত। পাণ্ডার নিকট অবগত হইলাম, দর্জপ্রথমে এই চন্দ্রনাথদেবের মন্দিরটী ত্রিপুরা-ধিপতি ধ্রুমাণিকা বাহাছর অকাত্রে বহু অর্থ বায়সহকারে নির্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠা করেন, এবং প্রভার নৈমিত্তিক পূজা নির্বাহের জন্ম কতকগুলি ভূদস্পত্তিও প্রদান করেন, দেই আয়ের দ্বারা যথানিয়মে ভগবানের পূজা হইত। ৬চন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ পূর্ব্বে এথানে যে স্থানে ছিলেন, একণে তিনি সেই স্থানে নাই; কারণ একদা কালা-পাহাড সদলবলে এথানে উপস্থিত হইয়া উক্ত প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গসহ মন্দিরটী ধ্বংস করিয়া দেন: তৎপরে তাহারই অল ব্যবধানে বর্তমান মন্দিরটী এই জেলার অন্তর্গত সারায়াতলী গ্রামের রামস্থন্দর সেন নামে জনৈক পুণ্যাত্মা নিজ বালে নিৰ্মাণ করাইরা শিবলিকটা পুন:প্রতিষ্ঠা-পূর্ব্দক আপন কীর্ত্তি স্থাপন করেন। এখান হইতে চতুর্দিকের প্রাক্ত-তিক দুখা অতি মনোহর।

এই অত্যাত চক্রনাথের মন্দির হইতে ইতন্তত: দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দিগ্দিগন্ত পরিপ্রিত ব্যাস সাধনালয় দেখা যায়, "চক্রনাথ" তীর্থ কি রমণীয় স্থান। কেবল হিন্দু নহে, আক্রতিক সৌন্দর্য্যে থাহার মন আরুষ্ট হয়, শান্তপ্রকৃতির মুক্ত বাতাসে থাহার শান্তিলাভ হয়, পর্বত তাঁহার তীর্থক্ষেত্র। অনভ্যন্ত ব্যক্তির পর্বতারোহণ যেমন কট্ট সাধ্য, অদৃষ্ট যুক্তির পর্বতানভিজ্ঞ গোকের প্রাক্তির পর্বতানিভিজ্ঞ গোকের

পার্কাত্য শোভা দর্শন ততোধিক মনোরঞ্জন । উদ্ধি অনস্ত আকাশ পথে চল্ল স্থাসহ নক্ষত্রপঞ্জ, মধ্যপথে বাষু সাগরে ভাসমান বিবিধ বর্ণেরঞ্জিত মেঘমালা, নিম্নে হরিৎক্ষেত্র ও নানাবিধ রক্ষল্রেণী লইরা একটা উত্থান স্বর্র চিত। এই স্থান ইইতে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মনে হয়, নিমতলে একটা অপূর্ক্র দেশ। অদ্রে বলেগপসাগরের সলিলরাশি বেন ধুসর বর্ণ অনস্ত গগণপথ নালাভ প্রভীয়মান হয়, নিম দেশটাওতেমনি একটা ধুগরিত প্রাকৃতিক উত্থান; অতি ক্ষুদ্র বিশেষ জীবগণ ঘেন অসংখ্য বামন; উর্দ্ধন্ত ক্র স্থাকে এখান ইইতে আমরা ক্ষুদ্রতর মনে করিতে লাগিলাম। নিম্নতলের স্বভাবোভানিটার স্থাটি—তেমনি ক্ষুদ্রতাম পরিপূর্ণ দেখিয়া বিস্মরে অভিভূত হইলাম; কেন না এখান স্থাতের বাজচালিত শকট যানগুলি যেন ধাতুনির্দ্ধিত বালকের অতি ক্ষুদ্র ক্রীড়া শকট বলিয়া মনে ইইতে লাগিল; গগণপ্রাচীর যেন ঐ প্রদেশের ভূমি সংলগ্ধ। চারিদিকে বায়ুরাশিতে আবজ, তাহারই মধ্যে অনস্ত্রীব পর্য্যটক পরিভ্রমণে নিরস্তর ব্যস্ত। হে অম্ভূচ্চ পর্ক্ত। তোমার বিচিত্র ক্রোড়ে বিশ্বরহন্তের একি প্রহেলিকা।

নিয়ে সমতলভূমিতে অবস্থিত মহয় গুলি ছাগবং অনুমান হয়, গামগুলি যেন ছোট ছোট ঝোপের স্থায় এবং রাস্তাগুলি একগাি মোটা
রক্ষু পতিত থাকিলে যেরপ দেখায় ঠিক্ সেইরপ দৃশু দেখিতে পাওয়া
য়য়। অত্যাপি এগানে দেই প্রাচীন পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত মান্দরের নিদর্শন
স্থান বর্ত্তমান থাকিয়া কালাপাহাড়ের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ৺বিরুপাক্ষদেবের স্থায় এখানেও দিবস মধ্যে যথাসময়ে প্রভাই একবার এককল প্রোহিত আসিয়া দেবতার পূজার্চনা করিয়া থাকেন মাতা। যে
দেবের মহিমা আবালর্দ্ধবনিতার প্রম্থাৎ শুনিতে পাওয়া যায়, সেই
দেবের এখানে এমন কোন কিছু উল্লেখযোগ্য পূজার ধ্রধাম বা ক্রীডা-

কল না দেখিতে পাইয়া মশ্মাহত হটলাম। বলাবাহলা, পূলা বা ভোগাদির প্রাচ্গা যাহা কিছু আছে, সমস্তই ভগবান স্মন্ত্নাথের প্রীমন্দিরে
সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইতিপুর্বে বে ভগবান চক্রনাথের দানির নিমিত্ত
কত না ভাবিত হইয়াছিলাম, আল প্রভুর কুণার নির্বিদ্ধে সেই দেবের
দানলাভে মহাত্রত উভাপন করিলাম। এইলপে এই চন্দ্রাথ পাচাড়হিত তাথগুলির দেবা এবং যথানিয়নগুলি পালনসহকারে আপন
আপন ম্ক্রির পথ প্রশন্ত করিয়া সাবধানের সহিত ইহার পদ্পাথে
উপস্থিত হইলাম। ভারতবর্ষের বিধ্যাত তীর্থ স্থান যথা কানী,
আক্রি, র্লাবন প্রভৃতির ভায় এই চন্দ্রনাথ তীর্থ স্থান ও প্রক্রোনী।
ইহার দ্ফিণ-সামানা বাড্বানল, উত্তরে লবণাক্ষ, পানিমে প্রসিদ্ধ
থবং পুর্বের নলাকিনী যাহা জনস্যাজে সহস্রধারা নামে প্রসিদ্ধ
হইয়াছে।

এই অত্যাত পর্বতের নিয়দেশ হইতে প্রথমে আরোহণ করিয়া মধাভাগে উনকোটী শিবের বাটী, শরে ৮বিরপাক্ষদেবের দর্শন, তৎপরে পাতালপুরী সর্বশেষ পর্বতের সবোচত শৃঙ্গে ভগবান চন্দ্রনাথ মহা-দেবের দর্শন। এইরপে অর্গ, মর্ত্তা ও পাতালপুরী পর্যাটন করিয়া যে কিরপ পর্যান্ত ক্লান্ত বা পরিপ্রান্ত হইরাছিলাম, উহা ভ্কভোগী না হইলে অপরে কিছুতেই কথন কেহ অক্সভব করিতে পারিবেন না। সে যাহা হউক, এই অপরিচিত স্থানে প্রথমেই স্ত্রীপুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া বেরপ কইভোগ করিয়াছি—উহা বর্ণনাতীত। এখানে মতটুকু জ্ঞানলাভ করিয়াছি, হাহান্তে সাধারণের নিকট বলিতে পারি,যেন ক্ছেক্ কথন আমারক্রার্ম প্রথমেই কোন অপরিচিত স্থানে একেবারে অসমর্থ স্বীপুত্রদিগকে লইয়া উপস্থিত না হন । সে যাহা হউক, ঐ দিবস অপর কোন তীর্থ স্থানে গ্রমন না করিয়া বরাবর প্রায় ছই মাইল পর্থ অতি-

#### তীর্থ-জমণ-কাহিনী

ক্রমপূর্বকি দীতাকুণ্ডের বাদাবাটাতে প্রাত্যাবর্ত্তন করিয়া বিশ্রাম হুখ অফুভব করিতে লাগিলান।

পর দিবদ প্রত্যুষে ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া মাতা ঠাকুরাণীকে দল্প রাখিবার জল্প এখানকার অবশিপ্ত ভীর্থ স্থানগুলি দর্শনের জল্প প্রস্তুত হইলাম। পাঙা ঠাকুরের উপদেশ মত এবার সর্ক্ প্রথমেই "জ্যোতির্দ্ধর" নামক তীর্থ দর্শনে বাতা করিলাম। এই তীর্থ স্থানটা বাদা বাটা হইতে অন্যুন উত্তর্গাকে এক ক্রোশ দ্রে অবস্থিত। জ্যোতির্দ্ধর ভীর্থ এক অপূর্ক্র দৃগ্য। ইহার মাহান্ম্য দর্শন করিলে বিক্ষরাবিষ্ট হইতে হয়—এক পর্কতের গাত্র স্থান হইতে অবিরুত অবিশ্রান্তর্ভাবে তীর্থ মাহান্ম্যাহেত্ অগ্নিধা বহির্গত হইতেছে। এই অগ্রিই মহাদেবের নেত্রাগ্রি নামে প্রসিদ্ধ। প্রোহিত মহাশ্র এথানে বিল্পত্র স্থাতে ভ্বাইয়া মন্ত্র উচ্চারণসহকারে আমাদিগকে আহতি প্রদান করাইলেন, এবং ঐ হোমাগ্রির তাপ আপন অন্ধে লাগাইতে অস্মতি করিয়া এখানকার নিয়মগুলি পালন করাইলেন, তৎপরে এখান হইতে সীভাকুও নামক প্রাচীন পুণাকুণ্ডে যাইবার জল্প প্রস্তুত হইলাম।

## <u> শীতাকুণ্ড</u>

সীতাকুও নামক তীর্থ কুওটা একণে কলির চারি সহস্র বংসর অতীত হওয়ায় প্রীরাম বাকো তরাট হইলা গিয়াছে, কিন্তু মহর্ষি ভার্গবের আশ্রম মন্দিরের চূড়াটা অভাপি এই পবিত্র কুও স্থান নির্দেশ করিবার জন্ত মন্তক উন্নত করিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষা প্রদান করিতেছে। এথানে অপরাপর অনেকগুলি মন্দির ভগ্নাবভার দেখিতে পাওয়াবায়। এই স্থানটা অতি নির্জন এবং কানন সৌন্দর্যে এও

দমালাছত যে এখানে উপস্থিত হুইবামাত্র স্থানমাহাত্ম্যগুণ প্রাণ যেন ভগবংপ্রেমে মুগ্ধ হয়। ভক্তগণ একণে এই নির্দিষ্ট স্থানে পৌছিয়া পাণ্ডাদিগের নিকট ইহার পূর্ব্ধ বৃত্তাপ্ত অবগত হন, এবং সাংধীসতী গীতাদেবীর মহিমা স্মরণপূর্ব্ধক স্থানীয় পুণ্যভূমির কিঞিৎ মৃত্তিকা মতকে শেশন করিয়া আপনাকে চরিভার্থ বোধ করিতে থাকেন।

#### রাম ও লক্ষ্মণ কুণ্ড

মহর্ষি ভার্গবের আশ্রমের অনভিদ্রে পাশাপাশি এই কুগুছর অবভিত। এই কুগুছইটা ঠিক্ ছোট চৌবাদ্ধার ভার দেখিতে, কিছ
দংক্ষার অভাবে ইহাদের জল তুর্গক্ষমর হইরাছে। যাহা হউক, পাপ্তার
উপদেশ মত এই কুগুছরের পবিত্র বারি স্পর্শ করিয়া আপনাকে চরিভার্থ
বোধ করিলাম। কথিত আছে, ভগবান জীরামচক্র ভার্গব মুনির
আশ্রমে শ্রীলক্ষণ ও সীভাদেবীসহ উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদের
প্রীভার্থে বোগবল অবলগনে ভিনটা কুগ্রের আবির্ভাব করেন। এই
তিনজনের মধ্যে বিনি যে কুপ্তে স্নান করিয়া পরিভ্প্ত হইয়াছিলেন,
ঋবি ভার্গবের আদেশে সেই কুপ্তারী সেই নামে প্রাসিক হইয়াছে। এইরূপে এথানকার যাবভীয় তীর্থ হানগুলি দর্শন স্পর্শন ও সেবাপুর্ব্বক
স্বেলাম।

এই কয়দিন অবিশ্রাস্ত গ্রিশ্রম অনিজা এবং অনিরমে আহার করিয়া অত্যস্ত-কর্তভোগ হওয়াতে দেদিন ইচ্ছাত্মরূপ আহার করিবার মানসে নিকটস্থ বাজারে প্রবেশ করিলাম। এই বাজার মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় মেছো হাটার শুটকী মৎস্তের তুর্গদ্ধে প্রাণ ওঠাগত হইল,

স্তরাং ফলমূল সমূথে যাহা পাইলাম, তাহাতেই সম্ভ ইইয়া বাসা-বাটীতে প্রত্যারত্ত হইলাম এবং আহারাত্তে নির্কিল্পে বিশ্রাম করিয়া যেন নবজীবন প্রাপ্ত হটলাম। বিশ্রামান্তে খোদ পাণ্ডা অধিকারী মহাশয় আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া এই কয়দিন কিরূপে কোন কোন স্থান দর্শন হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন, তথন আমরা একে একে যে সকল তীর্থ স্থান দর্শন করিয়াছি, উহা প্রকাশ করিলাম। ইহাতে তিনি সম্ভষ্টিতে বলিলেন, আপনাদের ভাগ্য স্থপ্রসন্ন কেন না এখান-কার যাবতীয় যে সকল প্রধান প্রধান তীর্থ আছেন, এক আদিনাথ বাতীত সকলগুলিই আপনারা দর্শন করিয়াছেন। এবার মাতা ঠাকুরাণী জিজ্ঞাদা করিলেন, এই আদিনাথের দর্শন লাভ আমাদের ভাগ্যে কথন হইবে বাবা।" তহনতেরে তিনি বলিলেন, "মা ৷ এই আদিনাথের দর্শন অতি অল্ল লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে: কারণ এই তীর্থ স্থানটী প্রথমতঃ এথান হটতে বহু দরে অব্ভিত, দ্বিতীয়তঃ আদিনাথের দর্শন যাত্রা করিতে হইলে এখান হইতে প্রথমে রেলযোগে চট্টগ্রাম, তৎপরে নৌকাবা স্থামার্যোগে জলপথে কত নদ নদী অতিক্রম করিয়া শেষ ৰক্ষোপদাগরের মধ্যে মহেশথালি ছীপোপরি ভগবান আদিনাথের দর্শন লাভ হয়। এই নিমিত্ত বলিতেছি, তথায় অতি অল্ল লোক<sup>া</sup> প্রাণের মায়া পরিত্যাপ করিয়া গমন করিয়া থাকেন; বিশেষতঃ আপনারা স্ত্রীলোক, দক্ষে ছোট ছোট পুত্র-কক্সা। এই স্কল অসমর্থ লোক-দিগকে সঙ্গে করিয়া সেই হুর্গম জল পথে যাইতে আমি কখনই আপনা-দিগকে উপদেশ দিতে পারি না। এই আ্দিনাথ ভগবান স্বয়স্ত্নাথের অট মৃত্তির মধ্যে অভতম এক অপমৃত্তি বলিয়া জানিবিন।" আদিনাথ ভগবান স্বয়স্ত্নাথের অন্ততম মূর্ত্তি অবগত হইয়া পর্য্যন্ত আমার প্রাণ তাঁহার দর্শনের জন্ম ব্যাকুল হইল, তথন আমাদেরই দলমধ্যে চারি বন্ধুতে পরামর্শ করিয়া কোনরপে সেই ছর্গম পথ অতিক্রম করিয়া ভগ্ননের দর্শন লাভ করিতে মনস্থ করিলাম এবং একটা উপযুক্ত লোক আমাদের সঙ্গে দিতে পাঙা ঠাকুরকে অনুরোধ করিলান। তিনি আমাদের আগ্রহ দেখিয়া সৌভাগ্যক্রমে বিনা বাধায় ক্রথিত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বলাবাছল্য, পাঙার উপদেশ মত মাতা ঠাকুরাণী এই ছর্গম পথে আদিনাথ দর্শন আশা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন, ফলতঃ উগ্লেদিগকে অপরাপর আগ্রীয়গণের তত্ত্বাধানে পাঙার বাটাতে রাথিয়া আমারা কেবল চারি বন্ধতে আদিনাথ দর্শনের জন্ম পর দিবস্ যথাসময়ে পাঙা প্রদত্ত এক ব্যক্ষণের সহিত চট্টগ্রাম যাত্রা করিলাম।

### আদিনাথ দর্শন যাত্রা

বাসাবাটাতে ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া এখান হইতে সীতাকুও ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তথায় লোকে লোকারণা। এ লাইনে ইন্টার ক্লাস গাড়ী অতি অন্নই থাকে, আবার ছই-একখানি লাষ্ট ও সেকেও ক্লাস গাড়ী যাহ। থাকে, তাহা সাহেব বিবিতেই পরিপূর্ণ হয়, স্থতরাং বাধ্য হইয়া তিন আনায় চিটাগাং ষ্টেশনের টিকিট থরিদ করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় গরীব নীচ জাতীয় মুসলমান-দিগের সহিত একত্রে, বিড্থনা ভোগ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলাম, কারণ এই সকল লোক ভাতের ইাড়ি সঙ্গে করিয়া আপন প্র-ক্লাদিগকে আমাদের সহিত একত্রে বিস্থা ভাত থাওয়াইতে লাগিল, যদিও আমরা ইহাক্তে আপত্তি করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কোন-রূপ প্রতিকার. করিতে পারিলাম না; কেন না এই রেলগাড়ী মধ্যে প্রতিকার আনা যাত্রীই এই প্রকার—তথন আমাদের অন্থ্রোধ কে রক্ষা করিবে গু সে যাহা হউক, কিয়ৎকালের পর আদিনাথের ক্রপায়

এবং আমাদের সৌভাগাবশতঃ স্থানীয় একটা শিক্ষিত মুসলমান ধ্রু চট্টগ্রাম যাইবার জন্ম আমাদেরই কামরায় উঠিলেন, এবং আমাদের সহিত নানাপ্রকার বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন, তাহারই অফুরোধে ঐ সকল নীচ জাতীয় লোক আমাদের নিকট হইতে কিছু তফাতে বিদল। পথিমধ্যে জগৎপিতা জগদীখন ও রেলকর্তৃপক্ষের অপুর্বা স্টির নৈপুণা নয়নগোচর করিয়া আহলাদিত মনে গমন করিবার সময় দেখিলাম, কোন স্থান উচ নীচ পর্বতিমালায় শোভিত—নানাপ্রকার পার্বতালতাগুলো পরিবেষ্টিত, কোথাও বেউতি বাঁশের রুক্সশ্রেণী ফল-ভরে অবনত হইয়া কুধার্ত জীবগণকে কুধা নিবারণ করিবার জয় সানন্দে আহ্বান করিভেছে: স্থানীয় লোকদিগের নিকট অবগত হুট্লাম, এট বেউডি বাশেব ফলমধ্যে চাউলের আয়ে এক প্রকার বীজ উৎপন্ন হয়, ঐ সকল বীজ সিদ্ধ করিলে দেখিতে ঠিক আল্লের ভাষ দেখার-অথচ উহ' পুষ্টিকর: কোথাও বা পর্কতভ্রেণীর মধ্যে ক্ষীণ-কায় ফলশুকু কদলী বৃক্ষ সকল নতশিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া ম্যালেরিয়া-গ্রন্থ গ্রামবাদীদিগের গুদ্দশা প্রকাশ করিতেছে, কোথাও প্রশস্ত শ্রামল ক্ষেত্রভূমি শস্ত শৃত্য থাকিয়া ধৃ ধৃ করিতেছে, এবং জীবগণকে কিরূপে আহার যোগাটে ে. ইহাই একমাত্র চিস্তা করিতেছে, আবার কোন স্থানে বা শাল, সেগুন প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী গর্বভরে, মন্তক উন্নত করিয়া প্রেমময় ভগবানের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছে। কি মনোহর দৃষ্ঠ! প্রত্যেক দৃগুগুলিতেই সৃষ্টিকর্ত্তার যেন মহিমা প্রকাশ পাইতেছে,বাঁহারা এই স্থানে এই সকল অপুর্ব মনোমুগ্রকর'লীলাময়ের সৃষ্টি নয়নগোচর না করিং।ছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহার সৌন্ধ্য ক্রীজ্ব করা অসম্ভব। রেলগাড়ী হইতে আমরা এই সকল চিত্তবিমুগ্ধকর দুখা নয়নগোচর করিতে করিতে যথাসময়ে চিটাগাং নামক ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম।

#### চিটাগাং

সীতাকও হইতে এই চট্টগ্রাম বার ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ষ্টেশনের নিকটেই ১১৫৫ ফুট উচ্চ এক শৈল্মালা ঐ স্থানের বৈদর্গিক বেষ্টন লাচীরস্বরূপ উর্দ্ধ শির হইয়া দাঁডাইয়া আছে। চিটাগাংএর অপর নাম চট্টগ্রাম, ইহা একটী সমৃদ্ধিশালী নগর। এখানে ব্যবসা উপলক্ষে কত ধরণের কত লোকদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, ভাহার ইয়ভা নাই। সহরের মধ্যে যেদিকে দৃষ্টিপাত হয়, সেইদিকেই টুপিওলা মন্তক ভিন্ন থালি মাথা বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। হাট, বাজার, দোকান, প্রারী, হোটেল প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিলাম, সমস্তই মুসল-মান্দিগের ছারা পরিচালিত ৷ বাজার মধ্যে যেথানে যাইবেন, কেবল শুটকী মৎস্থের গদ্ধে প্রাণ বাহির হইতে থাকে। বিশ্বস্তচিত্তে অবগত ইইলাম, এথানে ধোপা নাপিত হইতে আবন্ধ কবিয়া ক্ষিক্ষ্ প্রাঞ্জ যাবতীয় কাজ-কর্ম বেশীর ভাগ সর্বত্তই মুসলমানদিগের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে: কারণ চট্টগ্রামে চৌদ্দ আনা অধিবাদী মুসলমান, এক আনা হিন্দ, আর এক আনা অবশিষ্ট নানা জাতীয় লোক ব্যবসা উপ-লক্ষে আসিয়া বস্বাসু করিতেছেন। চট্টগ্রাম এক প্রকার মুসলমানের দেশ বলিলেও অত্যক্তি হয় না। যে সকল হিন্দু এথানে দেখিতে পাই-শাম, তাহারা প্রায়ই বঙ্গদেশীয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে বঙ্গদেশীয় লোক জগতে হরিভুক্ত বলিয়া, খ্যাত, এখানে সেই সকল লোক দেশা-চার গুণে হাটকোট পরিধানপূর্বক অবাধে মুসলমান বন্ধুদিণের সহিত একত্রে বদিয়া আহার করিয়া থাকেন। হরিনাম বা আহ্নিক কাহাকে বলে বোধ হয়,দে বিষয় ভাহাদের মধ্যে অনেকে একবারও শিক্ষা লাভ

করেন নাই। এইরূপে সংরের শোভা দর্শন করিতে করিতে ব্রাশ্ধন ঠাকুরের সহিত নগরের প্রান্তভাগে প্রায় তিন মাইল পথ অতিজ্ম করিয়া কণ্ডুলি নদীর তীরে এক স্থানে তাঁহারই এক শিয়্মের বাটাতে সেইদিনের জগ্র আমাদিগকে লইয়া বিশ্রাম করিলেন। এথানে গুই-একখানি হিন্দু পরিচালিত হালুইকরের দোকান আছে, ঐ দোকান হুইতে আবস্থাকীয় খাল্প ভার সংগ্রহপূর্বাক কোনরূপে কুপেপাসা নিবারণ করিলাম, এবং সেই রাত্রি তথার যাপন করিলাম। পর দিবল প্রভাবে এই কর্ণজ্লি নদীতে স্থান আছিক সম্পন্ন করিয়া ৮ আদিনাথ দর্শন উদ্দেশে এখান হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দ্যে চট্টগ্রাম ডকে যাত্রা করিলাম। এই ডক্টা সহরের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত,তথার প্রত্যেকে ১৯ টাকা দিয়া আদিনাথ নামক প্রেশনের টিকিট ধরিদ করিলাম। বলাবাহুল্য, এই ডক্ হইতেই স্থানারখানি আদিনাথ যাত্রা করে, স্তরাং স্থানারখানি এই ডকেব এক স্থানে সংলগ্র থাকিয়া যাত্রীদিগের জন্ম এবং সারেস্কের যাত্রা ভুকুমের নিমিত্ব প্রতীক্ষা করিতেছিল।

এখানে ডকের টিকিট বর হইতে আরস্ত, করিয়া নদীতীর পর্যাস্ত লোকে লোকারণা, তথাপি কোন বাজী সীমার কোম্পানীর নিয়মামুসারে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইতেছিলেন না, আবার এখানে
বাজীদিগের বিশ্রাম করিবারও কোন নিদিপ্ত স্থান নাই, স্পুঙরাং বাধ্য
ইয়া আমরা সকলে নদীতীরে পায়চারি করিতে লাগিলাম। সংবাদ
পাইলাম, ইমারখানি সপ্তাহ মধ্যে এখান হইতে তুইবার আদিনাথ
টেশনে যাত্র: করিয়া থাকে। প্রাতে বেলা নয় ঘটিকার সময় স্থীমার
হইতে সক্ষেত্তক ঘণ্টা ধ্বনি হইল, তথন সকলেই ভুড়াছড়ি করিয়া
স্থীমার আরোহণ করিতে লাগিলাম, তৎপরে বংশীধ্বনি হইবামাত্র।

অরাহিত হইয়া পরে পৃষ্ঠাভিমুখে কিয়দ্র অঞাসর হইয়াই পুনরায় নিজনাভিমুখে সমন করিয়া সমুদ্রের উপর পতিত হইল।

এই স্থানকে পার্ক বলে, আর এই সমুদ্রের নামই বঙ্গোপদাগর। গ্নার্থানি সমুদ্রে পৌছিবামাত্র যেন আছাড়ি পিছাড়ি খাইতে লাগিল. এই স্থানে সারেক্ষের পুনরায় বংশীধ্বনি হইবামাত ইহা এই বিশাল সমুদ্রকে যেন অবজ্ঞাপুর্বাক সগর্বের এক মনে বায়ুবেগে চলিতে লাগিল,যথন কর্ণ-ছলির শান্ত জলের উপর ধীরে ধীরে ধীমার অগ্রসর হইতেছিল, তথন বিনা কম্পনে বেশ আরামে যাইতেছিলাম, ঐ সময় চট্টগ্রাম সহরের : দশগুলি একে একে দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছিল, আবার তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া ঘাইতেছিল ; সম্মুখে অনস্ত নীলিমাময় অমুরাশি দীপ্ত রবির কির্ণে স্বর্ণকার খেলিয়া খেলিয়া মর্কত মণি-খচিত শত সহস্র হেম হার-প্রথিত করিতেছিল, আবার খণ্ড খণ্ড করিয়া ঐ মালার রাশি থুলিয়া ফেলিতেছিল, রবিকরের সহিত নীলামুর এই আনন্দ থেলা কি সুন্দর। ইহা এক অপুর্ব মনোহর দৃশ্য !! সমূথে ও বাম পার্খে কেবল অনস্ত বিস্তার মহা সমুদ্রের শোভা নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল: এখানে সমুদ্রে তরঙ্গের উপর তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে ছীমারথানি হেলিতেছে ছলিতেছে—উঠিতেছে ও নামিতেছে, এখন আর নদীর ভায়েধীর, স্থির, শাস্ত ভাব নাই, স্মৃতরাং গ্রীমারথানি বড়ই ছলিতে লাগিল, এই ছলুনি ক্রমেই ষাত্রীদিগের অস্মস্ বোধ হইতে লাগিল. এমন কি দেই সময় মনে হইতে লাগিল, ষ্ঠীমারথানি যথন এই তরক্ষের ' উপরে উঠিতেছে, দুক্লকার নাড়ী দেই সঙ্গে বুকের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে, আবার যথন ইহা নীচে নামিতেছে, তৎসঙ্গে সকলকার নাড়ীও নীচের দিকে নামিতেছে, কি ভয়ানক ব্যাপার! চারিদিকে কেবল জল। সমূথে, পশ্চাতে, বামে দক্ষিণে চতুদিকে স্থনীল আকাশ নীলতর সিদ্ধি বর্ণের স্থার দ্বে মহাচক্রে মিশিয়াছে—বে দিকে দৃষ্টি
পড়ে, কেবল অনস্ত সাগর; মাথার উপর অচঞ্চল অনস্ত নীলারর,
পদতলে সচঞ্চল অনস্ত নীল রল্লাকর—নীলিময়—নীলিময়ে অপ্র
সমিলন, অনস্তে অনস্তে বেন প্রেমালিজন, কি মহান্! কি স্কলর! অনস্ত
অপরিমেয়, সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান জগৎপ্রস্থার স্পৃষ্টি রহস্তের অনস্ত
এই সাগরবক্ষে নীলাকশের তলে বেমন হৃদম্পম ধয়, এমন আর
কিছুতে হয় কি ? নীলাকশে বিশ্বরূপ অনস্তের মহাভাগ—নীলাজ্বামীর অনস্ত তরপ্রজ্ঞায়া অনস্তের স্বক্ত প্রতিবিদ্ধ সম্প্রবারির তর্প্র
ভক্তে শা-শা-শা অনস্ত অকুট অব্যক্ত মধুর স্পীতে কি অনস্ত স্থৃতি
জ্ঞাগরিত করিয়া দেয়, ইহা বেন অনস্ত স্বপ্র রাজ্যের স্পৃষ্টি বলিয়া মনে
হুইতে লাগিল।

কিন্তু হার ! আমাদের সকলকার অদৃত্তে বিধাতা অধিকক্ষণ এ
সৌল্বেয়াপভোগ লিখেন নাই ; এখানে এই অতল সমুদ্ৰক্ষ সীমারথানি মোচার থোলার মত ভরত্বর দোলার সৌল্ব্য উপভোগ করা
দ্রের কথা—তথন মনে হইতে লাগিল, ভালর ভালর ভালর ভাইতে পারিবে
বাঁচি। সঙ্গীর মধ্যে কেবল কয়েক ঝাঁক সামুদ্রিক মংশু এক স্থান
হইতে অপর স্থানে উড্ডায়মান হইয়া দর্শকর্লকে কৌ কুক দে ইতেছে,
ভটকত ভভক্কেও ভাসিতে দেখিলাম, আর জনপ্রাণীর মধ্যে আমরা
এই স্থামারপূর্ণ বাজী লোক, তাহাদের মধ্যে অনেকে ভইয়া পড়িঘাছেন,
আনেকে বমি করিতেছেন, এই সমস্ত দেখিয়া ভালর ভেবল ভগবান আদিনাথের প্রীচরণ ধ্যান করিতে লাগিলাম; তথ্ন বিষদভাবে
ব্রিলাম, পাণ্ডা ঠাকুর কি নিমিভ স্ত্রাপুর লইয়া এ তাঁই স্থানে ঘাইতে
আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন। আমার কিঞ্চিং মন্তক ঘূর্ণন ভির
এমন কোনক্রপ উল্লেখযোগ্য অস্থা হয় নাই। স্থামারখানি ছই ঘণ্টার

Ì

মহেশথালি নদীর এই ঘাট হইতে পশ্চিমতীরে মৈনাক পর্বতোপরি দ্যাদিনাথের মন্দির শোভা পাইতেছে। ভগবান আদিনাথের ক্লপার এবং মাহাত্মগুলে এই দ্বীপটা এক্ষণে সহরে পরিণত ইইয়াছে। স্থানীর পাণ্ডার নিকটে অবগত হইলাম, এই দ্বীপটা দৈর্ঘো ২০ মাইল এবং প্রতে পাঁচ মাইল পথ অধিকার করিয়া মহেশথালি নাম ধারণ করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। 'এথানে প্রসন্ধ বাবু নামে একজন বাঙ্গালী জমীদার আছেন, তিনিই এথানকার রাজা বালণেও অত্যুক্তি হল না; বলাবাল্য, তাঁহার ক্লা বাতীত কেহ এথানে স্থ্যে থাকিতে পারেন না। এই প্রসন্ধ বাবুর মহন্ত্রণে সকলেই তাঁহার বশীভূত; কারণ আসদ-

বিপদে সকলকেই তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন, এই নিফি সকলকার নিকটেই তাঁহার যশোগান গুনিলাম। আমরা বাঙ্গালী চইয়া অল্প সময়ের জক্ত এথানে আসিয়া বাঙ্গালীর স্থগাতি শ্রবণ করিয়া মনে মনে অতান্ত সন্তুষ্ট হইলাম। এই স্দাশর প্রস্র বাবর এথানে একটা কাছারী বাটী আছে। কোন বিদেশী বাঙ্গালী যাত্রী এখানে উপস্থিত হইলে তাঁহার আদেশ মত তিনি অবাধে বিনা ভাডায় এই কাছারী ৰাজীর মধ্যে আবশুক মত বিশ্রামস্থান পাইয়া থাকেন। সীতাকঞ্জের ব্রাহ্মণ ঠাকুর আমাদের সঙ্গে থাকায় এই অপরিচিত স্থান, চট্টগ্রাম বা এখানে বাসার নিমিত আমালিগকে কোনরূপ কইভোগ কবিতে হয নাই। মহেশথালির তীরে প্রেকাক্ত নৌকা হইতে তীরে উঠিবামাত্র স্থানীয় পাণ্ডার গোমস্তারা আমাদিগকে বেষ্টন করিলেন, এবং দীতা-কণ্ডের পরিচিত আহ্মণটীকে আমাদের সহিত দেখিতে পাইয়া স্থানীয় একজন পাণ্ডা আমাদের সকলকে সমাদরে তাঁহার বাটীতে লইয়া গিয়া ভানদান করিলেন। তাঁহার যতে আমরা সকলেই মুগ্র হইলাম, এবং তাঁহারই নিকটে অবগত হইলাম, যে ষ্ঠানারখানিতে আমরা এখানে আসিয়াছি, ঐথানি সে দিবস তথায় অবস্থান করিয়া তৎপর দিবস বেলা দশ ঘটিকার সময় যাত্রী লইয়া এখান হইতে পুনর্কার চট্টগ্রা প্রত্যা-গমন করিবে, এইরূপ উপদেশ পাইয়া এই সময়ের মধ্যে আমরাও স্থাপন কাঠ্য সম্পন্ন করিতে মনস্ত করিলাম।

বাসাবাটীর সন্নিকটেই মৈনাক পর্বত অবস্থিত। পর দিবস প্রত্যুব্দ পাণ্ডার উপদেশ মত স্থান করিবার সরক্ষম সমভিব্যাহনত্ত্বে আপন দল-বলসহ মৈনাক পর্বতের পর্দপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত ইইলাম। এই পর্বতটা বেশা উচ্চ নয়, অথচ সোপানশ্রেণীতে সজ্জীকত। ইহার ছই ধারে হুইটা পুদ্রিণীর ভার কুণ্ড আছে। পাণ্ডার উপদেশ মত আমরা লগ্যে এট প্রভারণী বা কুণ্ডে সান করিয়া ভ্রকলোবরে ভ্রু বস্তু পরি-গান্প্রক দেবার্চনার আবগুকীয় দ্রা-সামগ্রী সংগ্রহস্কারে দেবালয়-হিত্ত প্রতি আরোহণ করিতে লাগিলাম। নিকটে কয়েকথানি পর্ণ-ক্রীর, ইচ্চের মধ্যে একথানিতে ৮ আদিনাথের সম্পত্তির আদায়-তহ-নিকের কমানারীগণ থাকেন। যাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্ম কয়েকথানি ভগ্নতীরও দৃষ্ট ইইল, অবশিষ্ট ছুই একথানিতে ভগ্রান আদিনাথের প্রার ডালার দোকান আছে। স্থান্টা অতি নির্জন ও মনোনগুকর। ইছার ছই দিকে বহু দরব্যাপী খোলা পতিত জমি, অনপর ছইদিকে পর্বতমালায় পারশোভিত। এই মৈনাক পর্ব্যতের শিগ্রদেশে উঠিবার সময় প্রাকৃতিক শোভা নয়নগোচর করিয়া আনেনিকত হুইলান, করেণ এই স্থানে কোন পর্বতের গাত্র হইতে, কোন স্থানে প্রাক্তির মধ্য ভাগে কত প্রকার নান। বিচিত্র রক্ষের্ভ্রিত পাহাড়ী প্রকী দকল স্বাধীন-ভাবে আপন শাৰকগণ্যহ আহার অৱেষণ করিতেছে, কোথাও বা ল্ডিড জটাজুটধারী সাধু সন্ন্যাসাগণ আপন আপন সল্থভাগে ধুনী প্রজ্ঞালিত করিয়া মনের আননে গাঁজায় দম দিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া "বম শঙ্কর আদিনাথ কীজয়" শব্দ করিয়াদিকবিদিক প্রতিধ্বনিত করি-তেছে, কোথাও বা ভিক্ষকগণ একতারা ও থঞ্জনীর সাহায্যে তারকেশ্বর ভীথ স্থানের ভাষে ভূগবানের মহিমা প্রচার করিয়া যাত্রীদিগের নিকট ইইতে প্রসা ভিক্ষা কবিতেছে। এইরূপ কত প্রকার কত ছলে কত লোককে এখানে দেখিতে পাইলাম,তাহার ইয়ন্তা নাই। শেষে পকতের শিধরদেশে যথায় ৮ মার্দনাপের মন্দির অবস্থিত, তথায় উপস্থিত হই-মন্দিরাভ্রিবে ভগবান আদিনাথের পবিত্র লিক্তমূর্তি দর্শন ম্পূর্ন ও পূজার্চনা করিয়া নয়ন এবং জীবন সার্থক করিলাম। এই শিক্ষরাজ ৭৮ ইঞ্জি লম্বা এবং ব্যাস্থ প্রায় তুই ইঞ্জি পরিমিত হইবে।

লিকটা একটা গোরী-পাঠের উপর অবস্থান করিতেছেন। ৮বৈত্বন নরলোকে প্রকাশ সহস্কে যেরপ প্রবাদ আছে, এখানেও প্রারীদিটে নিকটে ঠিক্ সেইরূপ ৬ আদিনাথের নরলোকে প্রকাশ সম্বন্ধে প্রব প্রবা আশ্চ্যাাবিত ইইলাম।

এইরূপে ভক্তিসহকারে এখানে ভগবান স্বঃস্কৃনাথের অষ্টুমরি অস্তম আদিনাথের পবিত্র ষৃত্তি দশন করিয়া মহাত্রত উভ্যাপন করি ভেগৰান আদিনাথেৰ মনিবের পশ্চিম সংলগ্ন এক স্থানে আ ধাত নিশ্বিত এক স্বায়ভুজা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ভক্তগণ মান্দির ক বিষ্যুত্থীয় ভাগ বলি দিয়া থাকেন, ইহার দক্ষিণে ভৈরবনাথ অব স্থিত। মন্দির হইতে অবতরণপূর্বক প্রায় অন্ধি মাইল দূরে একট চোট রকম বাজার পাওয়াযায়: যাত্রীরা তথায় আবিশ্রক মত প্রয়ো জনীয় জুবা-সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া থাকেন। দেবস্থানের নিয়ভাগে "গোরকঘাটা" নামক একটা থালের উপর দেত পার হঠয়া এ বাজারে আসিতে হয়। বাজারের নিকটবতী চতঃশীমায় অনান ৪০০ শত মগজাতির বসতি আছে, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ধনী এবং বাণিজ্য-প্রিয়, ইহাদের স্ত্রী, পুরুষ সকলেই ছাইপ্র এবং ালবান মন্দিরের নিম্নভাগে মগদিগের প্রতিষ্ঠিত যে একটা পুক**ি**় দেখিতে পাওয়া যায়. ঐ পুক্রিণীটিতে প্রত্যহ প্রাতে মগ্রম্নীগণ আপন আপন কাপড পরিষ্কার করিয়া থাকেন, কিন্তু কোন বিধ্নী লোককে ইহার ইহার জল পর্য্যস্ত স্পর্শ করিতে দেয় না। যে সকল মগেরা এখানে বাং করেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই মৎশু ব্যবসায়ী। স্থানীয় মগ-জেলের এখানে নদী বা নিকটবৰ্ত্তী সমুদ্ৰে পঞ্চমী হইতে এই দেশী ভিথি পৰ্যাহ মৎস্ত ধরিয়া থাকে, অপর সময় এ ব্যবসা বন্ধ রাখে, কারণ এই নির্দিট্ সমর ব্যক্তীত অপর সময় এখানে কোন মংস্ত জালে ধরা পড়ে না।

বৈজনাথে যেরূপ একটা কর্মনাশা নামে নদী দেখিয়াছেন.এথানেও ্ষেইরূপ মৃতনদী নামে একটী নদী আছে, উহার কিম্বদন্তী ঠিক কর্ম-নাশা নদীর উৎপত্তির ভারে শুনিতে পাওলা যায়, অর্থাং রাবণ কৈলাস পর্যত হটতে মহেশ্বকে লকাপুরে লইয়া যাইবার সময় দেবগণের চলান্তে যে প্রস্রাব করিয়াছিলেন, সেই প্রস্রাবেই ইহার উৎপত্তি হই-য়াছে, এই নিমিত্ত ইহার "মৃতনদী" নাম হইয়াছে। এখানে বাজার, পুছরিণী, নদ, নদী ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত স্থান, আরও বাগান স্মৃহ যাহা কিছ দেখিতে পাওয়া যায়, এই সমন্ত স্থানই জনীদার প্রীয়ক্ত প্রসন্ন-কুমার রায় মহাশয়ের এলাকাভুক্ত। এই স্থানের স্বিকটেই উক্ত জ্ঞা-দার মহাশয়ের দেই পুর্বোলিখিত কাছারী বাটী অবস্থিত। বিদেশী হিন্দ্ যাত্রীরা অবাধে এই স্থানেই বিশ্রাম স্থুপ অমুভব করিয়া থাকেন। এই কাছারী বাটীতে ঠাঁহার যে সকল কর্মচারী নিযুক্ত আছেন, যদিও আমাদের তথার থাকিবার বা বিশ্রাম করিবার কোন বিশেষ আবশ্রক হয় নাই, তথাপি তাঁহাদের যত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া আমরা অল্পণ এথানে বিশ্রাম করিয়াছিলাম। বলাবাছল্য, এই অল সময়ের মধ্যে তাঁহাদের আচার-বাবহারে আমরা অতিশয় সম্ভুষ্ট হইয়াছিলাম। এথানে এই সকল কর্ম্মচারীর নিকট সন্ধান পাইলাম যে, এই জ্যিদারীর বাৎস্রিক ২৫০০, হাজার টাকা আয় আছে, তন্যধ্যে ৭০০, শত টাকা রাজকর দিতে হয়। এইরপে এখানকার দেবতা, মন্দির ও স্থানীয় বাগান, বাজার প্রভৃতির শোভা দর্শন করিয়া পাণ্ডাকে প্রণামী দিয়া সম্ভইপুর্ব্বক যথাসময়ে স্থীমারযোগ্যে অজনগুণের সহিত মিলিত হইবার জভ সীতা-कुष्ध शूनर्याका श्रुविनाम।

C 202 3



#### मार्ड्जिलः

বা

# ভগবান হুৰ্জ্জয়লিঙ্গ দর্শন যাত্রা

দেবাদিদেব তুজ্জির নামক শিবলিক দর্শনাভিলাব করিলে এবং সহং কলিকাত। হইতে যাত্রা করিতে হইলে যাত্রীদিগকে প্রথমে শিয়ালদঃ ষ্টেশনে ট্রেণ আরোহণপূর্বকি দামুক্দিয়া-ঘাট নামক টেশনে অবতরং করিতে হয়, তথায় স্তামার্যোগে অকুরাস্ত তরস্ত পল্লানদী পার হইলে পর, সারা নামক স্থানে আবার ভিন্ন লাইনে ট্রেণ উঠিয়া, উল্র-বন্ধ রেলগুয়ের সী্নাস্ত টেশন "শিলিগুড়ি" যাইতে হয়।

শিণি গুড়ি দাৰ্জ্জিলিং সহরের উপত্যকা-প্রদেশ। এই স্থান হইতে দার্জিলিং সহর পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিত। এই শিলিগুড়ি হইতে প্ররায় ডি, এচ, রেল পথে দার্জিলিং হিমালয় নামক যে রেল লাইন আছে, তথার ট্রেণ আরোহণ করিলে নির্দ্ধিয় দার্জিলিং নামক প্রধান ষ্টেশনে পৌছিতে পারা যায়, অর্থাৎ যে দিবস শিয়ালদ ক্ষ্ণিনে ট্রেশনে ট্রেণ আরোহণ করিবেন, যগুণি মধ্যবর্জী কোন স্থানে অবতরণ না করেন, ভাহা হইলে তাহার পর দিবস স্ফলে অপরাক্কালে দার্জিলিং টেশনে

উপস্তিত হইতে পারিবেন। বলাবাছল্য, এখানকার প্রসিদ্ধ দেবতা "এর্জ্যুলিপের" নামারুদারে সহর্টীর নাম দার্জিলিং হট্যাচে। দাজ্জিলিং সহরের মহাকাল নামক পাহাড়ের কিছু নিয়ভাগে ভগবান মতেখর "চজ্জর লিক" রূপে বিরাজমান থাকিয়া ভক্তদিগকে দুর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন।

দাজিলিংগামী যাত্রীগণ ইচ্ছা করিলে রেল ওয়ে কোম্পানীর নিয়না-রুষারে শি'লগুড জংশন ষ্টেশনে এথানকার শোভা দেখিবার জন্স এক দিখন বিশ্রাম করিবার অন্সর পাইয়া থাকেন,পর দিবদ সেই টিকিটেই আবার দার্জিলং যাত্রা করিতে পারেন। শিলিগুড়ি টেশনের গ্রি-কটেই চা- ক্ষত্র আছে। এখানে আমাদের পরিচিত এক ব্রু কার্যো। প্রক্ষে বাদ করিয়া থাকেন, সেই ব্লব্রের স্হিত সাফাৎ এবং চা-বাগানের আমাবাদ দেখিবার জন্মই মামরা করেকজন সহযাত্রীতে পরা-মর্শ করিয়া ঐ দিবস তথায় অবস্থান করিতে মনস্থ করিলাম। এই টেশনের পর খইতে রেলপথের উভয় পার্শেই চা বাগান গুলির আবাদ-ক্ষেত্র নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল।

এথানে ইউরোপীয়দের তত্ত্বাবধানে অনেকগুলি চায়ের আবাদক্ষেত্র আছে। অনুস্কানে অবগত হইলাম, ১৮৫৬ খুঠানে এই স্থানে প্রথম চা-বাগান অরক্ক হয়, কোম্পানী ইহাতে বিলক্ষণ লাভবান হওয়াতে জমে স্থবিধামত ১৮৭৫ খুষ্টান্দ মধ্যে বহু দুর বিস্তৃতপুর্বকি এক্ষণে এ স্থানে ১২১টা চা-বাগানের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সকল চা-ক্ষেত্র অন্ান' ২৪০০ শত কুলী কর্ম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে; ্র ভাহাদের মধ্যে 🍕 ধিকাংশ কুলীই নেপালী।

হিমালয়ের পাহাড়তলিকে তেরাই বলে। ইহা জন্মসম ও থাল-বিলে পরিপূর্ণ। স্থানীয় অধিবাদীদিলের নিকট উপদেশ পাইলাম, বিদেশ বিশেষতঃ উষ্ণ প্রধান দেশের লোক অল সময়ের জন্য অবস্থান করিলেও এখানকার দেশেনীয় বায়ুপ্রতিবে এক প্রকার জরাক্রান্ত হন যিনি উক্ত হারে আক্রান্ত হইবেন, গুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাকে প্রাণের আশা প্রিভাগে করিতে হয়।

শিলিগুড়ি হইতে দাৰ্জিলিঙ্গের পাদদেশ পর্যান্ত এই প্রশন্ত পঞ্চান মাইল জন্পলামর তেরাইএর মধে: রংপুরের অন্তর্গত "রংভাই" নামক জানে বিটিশ গভর্গমেট ১৮৬২ খুটাকে প্রথমে সিংকোণার চাষ আরম্ভ করিয়া এক্ষণে সেই চাষ বহু দ্রব্যাপী বিস্তৃত করিয়াছেন। এই সকল তেরাইভূমির মধ্যে আবার স্থানে স্থানে মক্ষিকা বা মধু উৎপাদনের কারবার দেখিতে পাওয়া যায়। চা এবং সিংকোণা— এই উভন্ন ক্ষেত্রই ট্রেণ হইতে দার্জিলিং যাত্রাকালীন প্রথমেধ্যে নয়নপ্রথ প্রতিত হইতে ধাকে। বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন বে, সিংকোণার বাকল হইতে কুইনাইন প্রস্তুত হয়— ভাক্রারগণ যে কুইনাইনের সাহাযে ক্ষর বন্ধ করিয়া থাকেন। এক্ষণে ইংরাজী চিকিৎসা শিক্ষার গুণে কি সহর কি পল্লীগ্রাম সকল স্থানেই ঐ কুইনাইন প্রিচিত হইয়াছে।

হিমালয় পর্কতশ্রেণী পৃথিবীর মধ্যে সংকাচে, ইহা ক'্তবর্ধের উত্তর-সীমানায় অবস্থিত। সিদ্ধুনদ হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ ্যুস্ত ৭৫০ ক্রোশ লার্ঘ এবং ১০০ শত ক্রোশ প্রস্থা। গলা ও সিদ্ধুনদের নিমতলভূমি হইতে দক্ষিণ দিকের পাহাড্তলী আরত্ম হইমাছে, ইহার উত্তর-সীমানা তিক্তেদেশের অধিত্যকা ভূমি—সমুদ্র হইতে এই স্থান প্রায়ে দেড় ক্রোশ উচ্চ। এই সকল ষমভূমি ইইতে উপর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দ্ববর্তী পর্কতশ্রেণী সাদা মেঘ্যালা বলিয়া) এম হয়, বস্ততঃ পর্কতগুলিই মেঘের ক্রায় দেখায়, কিস্থা পাহাড়ের চূড়াস্থিত প্রকৃত মেঘ্যালাই দ্র হইতে দৃষ্ট হয়, অনেক সময় উহা স্থির করা কঠিন।

সম্ভুমি হুইতে ৰত এই স্থানের নিকটে ষাওয়া যায়, বুক্ষতলায় আহিছো-্দত নিম্নতর প্রতিগুলি তত্ই যেন বড় দেখাগ, কিন্তু এই স্থান হইতে পশ্চাদ্রতী উচ্চতর পর্বতমালা দৃষ্টির বাহির হইয়া যায়।

ভিমালয়ের পার্বভামালার পাদদেশে দশ ক্রোশ প্রস্থ সমভূমি আছে। এই সকল সমভূমিকেই তেরাই বলে, তেরাইএর বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র বিদ্যাগিরি পর্যাস্ত বিস্তৃত। ইহার মধ্যে তিন্টী প্রধান থও আছে, যথা—পশ্চিমে সিল্পুনদ পরিসর ও এক বৃহৎ মরুভূমি, মধ্য-খলে ও পর্কে গঞ্চাদেবীর অববাহিকা এবং উত্তর পূর্বে ত্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকা। মালব নামক মালভূমি গলঃ নদীর বদীপ "ভেলটা।" বলাবাচনা, এই গলা ও ব্ৰহ্মপুত্ৰের সংঘক্ত ব্ৰীপ এই দকল সমত্র-ক্ষেত্রে অন্তর্গত।

পকত চুঁখাইয়া সর্ক্ষা গুল আসাতে ঐ সকল তেরাইভূমি সর্ক্ষা ভিজা থাকে, ভাহাতে কুর্য্যের কিরণ পড়াতে অত্যন্ত ঘন জঙ্গলের স্থাষ্ট হইয়াছে। এই সমস্ত তেরাইভূমি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এবং ব**ন্ধ কন্ততে** পরিপূর্ণ। তেরাইভূমির পরই ২০০০ হস্ত উচ্চ এক পর্বত্রেণী আছে, উক্ত স্থান শালবনে পরিপূর্ণ। তাহার পরই মধ্যে মধ্যে জলসিক্ত উপ-তাকা-ভূমি। এই উপভাকা-ভূমি "দৃন" নামে খ্যাত, দৃন প্রকৃত পর্বতের পাদদেশ পর্যান্ত বিশ্বত। এখানে বিশুর ধানের চাষ, আবার ইানে সানে চা বাগান্ত আছে।

উপরোক্ত বিস্তৃত সমতলক্ষেত্রে যে সমস্ত লোক বাস করেন, ভাহা-দের আক্রতি কৃষ্ণবর্ণ সাওত।লদিগের ভাষ। উহারা "কোল বা মুণ্ডা" নামে প্রাসিদ্ধঃ, আপন বুদ্ধিবলৈ ইছারা উত্তম উত্তম গৃহ সকল নির্মাণ করিয়া তাহাঠে বসবাস করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে ধনী ব্যক্তিরা নানা অকার অংশের অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া আপন আপন ধনবলের পরিচয়

দিয়া থাকেন, এবং স্থাবিধাবোধে সময় মত আপেন যোগাতা ও সৌন্ধ দেখাইতে জাট করেন না। কোল বা মুপ্তা জাতিরা অপ্তরের স্থিল গলাদেবীকে ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া থাকেন, এতান্তর সর্পরাঃ অন প্রদেবেরও পূজার্জনা করেন। ইংরা ভূত বা প্রেত্যানীকে অন্তর্গ দেখা করিয়া থাকেন, তাংগাদের প্রতিষ্ঠিত পেই উচ্চ পূজাপাদ গিরিংম দর মাহা গলোভার বীলেবার মান্দর নামে খ্যাত; যে মান্দর টি ভাত্যাইইত প্রায় দেড জোশ উক্তে অব্যিত, যাহার অভ্যন্তরে পতিতপানীকলাম্বী গলাদেবার পতি অমৃত্রি প্রতিষ্ঠিত আছে। যে মুদ্রি দশ্বকরিলে প্রাযাণ প্রত্বিত্র উদ্ধা হয়, ইংল গলাদেবার মুদ্রি দশ্বকরিতে অব্যেক্তা করেনেনা। পাঠকবর্গের প্রতির নিমিত্র সেই উচ্চ গিরিছেত প্রতির জিলা মন্দরের এপটী চিত্র প্রদ্ধাত হইল।

দিন্ত্রীপ পুত্র ভাগবোন্ ভগীরথের তাবে তুই ইইয়া যে গন্ধাদেবী সগর বংশধরদিগাকে উত্তাব কর্রবার মানসে প্রথমে এই উচ্চ হিমা-লাগের অভাত্তরে এক চিহ্নিও গোমুখ এইতে কলকলরবে স্থোত্রিনী ইইয়া ভারতের সমতলংখাত্র অবতার্থ ইইয়াছেন, যিনি প্রথমে হরি-ছারের উভ্র ভীরবভী নগর সমূহের মধ্য ভেন করিয়া ৭৮০ মাইল পথ অভিক্রমপুলকে প্রসাহিত ১ইয়া সাগরসক্ষমে মিলিভা ইক্যাছেন। কথিত আছে, দেই গাশ্র পথের উভয় ভীরত ভূমিই পুণাগ্রার্থ।

সাগার-সঙ্গন বা ক পিলা প্রাম — সাংখ্যাচার্য্য ক পিলদেব সাগারতারে তপভার্থ যাত্রা করিবার পূর্বে এই স্থানে অর্থাৎ বামনস্থনী ইইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোণ দক্ষিণ-পূর্বে হে জঙ্গলাকুতি বটবন আছে, তথায় তিনি সাংখ্যতত্ত্ব প্রচার করেন। তগবান্ কপ্লদেবের কিছু বিবরণ এই স্থানে দেওয়া আবশ্রক। ব্রদ্ধার মুখ ইইটে স্থাই "কর্দ্দম শ্বি" প্রজাপতির নিকট প্রজা স্থাই করিবার আদেশ প্রাপ্ত ইইলে তিনি



্ সরস্বতীতীরে প্রাশ্রের এক স্থানে বসিয়া বিষ্ণুর স্তব করিতে আরেস্ক ইবিলোন। ভগবান নিষ্ণু তাঁহার স্তবে তৃষ্ট হইয়া ঋষিকে বর প্রার্থনা কবিলে আন্দেশ করিলে, তিনি তাঁহাকে স্বায় পুত্ররূপে অবতীর্ণ চইয়া জীর দিগকে সাংখ্যতত্ত্ব জ্ঞানোপদেশ দিবার প্রার্থন। করিলেন, তৎ-<u>লবংণ বিয়ুম্যত হংক্</u>তে বলিলেন, "বংস ্**মামি মহুর ক**ভার গভে পুত্র-জপে অবতাৰ্হটয়া তোমার আশাপুৰ্করিব।" এইলপ আখাস-ল্রানপুরক প্রস্থান কারবার কালে তিনি তাঁহাকে আরেও বলিলেন 🌡 মহযি মন্ত্রীঘ্র তাঁহার কথাকে তোমার করে সমর্পণ করিবার 🗗 এই আশ্রমে উপত্তিত হইবেন।

এদিকে যথাসময়ে ব্রহ্মার বাহু-সহস্র হইতে সৃষ্ট যে ময়ু, তিনি দেবছতি নামক যুবতী ক্সাকে সঙ্গে আনিয়া কৰ্দ্যাশ্ৰমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সেখের পুরাল দেবছাতকে কর্দমের করে সমর্পণ করি-লেন। কর্দ্ম এই নবযৌবনসম্পন্না স্থ নরীর রূপে মুগ্ধ হট্যা যোগ**স্ট** বিমানে অবস্থানপূব্যক উভয়ে মনের স্থাথে অবস্থান করিতে *লাগিলেন*। এইরপে তাঁহাদের অবস্থানকালে বহুকালাবধি রতি-ক্রীড়ার পর স্থন্দরী দেবছতির গর্ভে কতক ঋণি কলা জন্মিল, তদ্দন্দে কর্দ্দ দেবছতিকে পরিত্যাগ করিয়া পুনকার তপ্তা করিবার ভিরদ্ভল্ল করিলেন। তথ্ন দের্জুতি ঋষির মনোভাব অবগত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহার নিকট নিবেদন কাঁঝুলেন, "স্থামন্! এতকাল আমি আপনার সহিত কেবল স্থ্যত-জৌজুরর রত থাকার কোনরূপ জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হই নাই, অত্তরে দাসীর প্রতি সদয় ২ইগা কিছু জ্ঞানদান করিয়া তংখায় গমন ৰ্ক্তন।" দেবছ,তির কাতর প্রার্থনায় কর্দ্দমের ভগবান বিষ্ণুর আখাদ বাক্য স্মৃতিপণে উদয় হইল, তথ্ন তিনি দেবছতিকে মধুর বচনে কহি-লেন "প্রিয়ে। ছংখিত হইও না, এইবার সহবাসে জ্ঞানরপী বিষ্ণু স্বয়ং

তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন, আমার বরপ্রভাবে তুমি তাঁহার দ্বারা জ্ঞানোপদেশ লাভ করিতে সমর্থ হইবে।" ঋষিবর এইরুটে দেবছতিকে আখাসপ্রদান করিয়া সাস্ত্রাপূর্বাক তপস্থায় রত হইলেন কালের গতি কে রোধ করিতে পারে, পরব্রন্ধ "বিষ্ণু" পূর্বা সতাপাল এবং জীবদিগকে সাংখ্য জ্ঞানোপদেশ দিবার কারণ যথাসমূম সাংখ্যা চার্য্য কপিলরূপে দেবছতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন।

ঋষির বরপ্রভাবে কপিল ধরায় অবতীর্ণ ইইরা, প্রথমে গর্ভধারি
দৈবছতিকে সাংখ্যযোগ উপদেশ দিরা, সাংখ্য মত প্রচার করিবার আধি
লাবে দেশবিদেশ পর্যটন করিতে লাগিলেন। সাশরতীরবর্তী (ভা
রথ-সাগরসঙ্গম) স্থানেই পূর্ব্বোক্ত বামনস্থলীর নিকটবর্তী বট জঙ্গলে:
এক স্থানে কপিলদেবের একটা নির্দিষ্ট উপদেশাশ্রম ছিল। কথিং
আছে, এই আশ্রম স্থানেই তাঁহার শাপে সগরবংশ ভস্মাভূত হয়, দেশ
পরম বৈক্ষব দিলীপ রাজপুত্র "ভগীরথ" মহেশ্বেরর উপদেশ মত স্থং
ইইতে গঞ্গাদেবীকে স্তবে ভূইসহকারে এই পুণ্যাশ্রমে আনয়ন করিয়
তাঁহার পিতৃপুরুষ্দিগকে উদ্ধার করেন। এই নিমিত্ত অভ্যাপিও ভক্ত
গণ মুক্তি কামনা করিয়া সাগরসঙ্গমে স্থান করিয়া পাকেন।

এই গঙ্গোডরিণী মন্দিরের আরেও উদ্ধে যথার একটা নিয়নিহার মণ্ডিত হান আছে, সেই স্থানের নিয়ন্ত পথে বরফের ওহা কর্তির গলানেবী-ভাগারথী নামে থ্যাত হইগাছেন। ভারত পাঠে জানা যার সমুদ্র হইতে এই গলাবেবীর উৎপত্তি স্থান অন্ন ৭২০০ হ'তে উদ্ধে কিন্তু হরিদ্বার হইতে ৬৮৪ হস্ত উচ্চ, আবার ব্রারাণ্গীতে ২০২ ছাত্ত উচ্চে অবস্থান করিতেছেন। সে যাহা হউক, একণে শিলি গুড়ি হইওে বেরুপে দার্জিলিং সহরে উপস্থিত হইগাছিলাম, পাঠক সমাজে সেই সম্ভ হানের কিছু পরিচর দিব।

শিলি ৯ডি ষ্টেশনের উপারভাগে এক স্থানে সাচেবদিগের থানা ু খাইযার জন্ম একটী হোটেল আছে। সাহেব বিবিগণ এবং সাহেব-বেশধারী মনেক বাবু ভায়ারা তথায় বিশ্রাম সুথ অভভব করিয়া থাকেন, কিন্তু নিষ্ঠাবান হিন্দু যাত্রীদিগের জ্বন্ত ষ্টেশন চইতে পল্লীর মধাভাগ পূর্মার পাতি পাতি অবস্থান কবিয়াও একটা বিশ্লামাগাব প্রাপ্ত না হইয়া অত্যন্ত চিস্তান্তিও ও তঃখিত হইলাম। কারণ ইংরাজ ও বাঙ্গালী উভয় শ্রেণীর লোকই রেল কোম্পানীর যাত্রী, কিন্তু অধি--ক্লাংশ স্থানেই হিন্দু ভারতবাসীদিগকে বিশ্রামাগার অভাবে এবং বিবিধ পূপকারে কষ্টভোগ সহা করিতে দেখিতে পাওরা যায়। সে যাহা ইউক, শিলি ওড়িতে অবতরণ কবিয়া বিশাম স্থান অভাবে আমরা মহা বিপদ-গ্ৰহ ভইলান।

এই ষ্টেশনের পাদদেশে "মহাননা" নামে এক স্রোতগামী নদী দেখিতে পাইয়া, তথায় গমন করতঃ প্রথমে ইহাতে অবগাহন করিয়া তৃপ্রিলাভপুর্মক পুর্ম্ম পরিচিত বন্ধুর সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই নদীদেহের অধিকাংশ স্থানই বালকাপুণ, ইহার এক পার্ম দিয়া গ্যাশীর্ষ ফল্কনদীর আয়ু স্বচ্চ সলিল্রাশি ক্ষীণ্ধারায় প্রবাহিত হই-তেছে। মহানলার উপরিভাগে একটা প্রশস্ত ৭০০ ফিট দৈর্ঘা সেতৃ স্মাত্র ঐ সেতৃর উপর দিয়া টেুণের গতিবিধি হয়। বহু সন্ধানের পর পূর্ব্ব পরিচ্চিত বন্ধু প্রীযুক্ত বিনোদবিহারী লাহিড়ী মহাশয়ের বাসায় উপদ্তি ইইলাম সত্য, কিন্তু ছ্রভাগ্যবশতঃ তাহার সাক্ষাৎলাভ হইল ৰ্মী i কারণ জলপাই গুড়িত মেলা উপলক্ষে সে দিবস তিনি ভগবান জলপাইশ্বরের দর্শন করিতে যাত্রা করিয়াছিলেন: উক্ত বাদায় তাহার অধীনস্ত লোক সকল আমাদের পরিচয় পাইয়া, অত্যস্ত যত্রসহকারে পেদিনকার এই তথায় বিশ্রাম করিতে অস্থরোধ করিতে লাগিলেন,

তাহাদের যহে আমরা সকলে মুগ্ধ হটয়াছিলাম। বলাগতলা, যুল্জু সেদিন এখানে না আসিতাম, তাহা হটলে বিশ্রাম স্থানাভাবে আমানদের কপ্টের সামা থাকিত না। এখানকার জেলখনো, পুলসকোট প্রভৃতি এবং করালী বাবুদিগের বে সকল ঘর বারী দেখিতে পাইলাম, কৈ সমস্তই করুগেট টীনের চালমুক্ত। প্রার মধ্যে ছেনে ছংনে প্রকাশ ইদারা (কুপ) আছে, ছানায় অধিবাসীরা ক্র সকল কুলের জল পান করিল্লা ভূপ্তিলাভ করেন। ক্রোপালক্ষে মনেক বাঙ্গালা বাবু এখানে অবস্থান কারতেছেন। এইরপে শিলিপ্তাড় নগরের এবং চাবাগানের সৌকায় বেবিলা পর দিন ম্পাসমুগ্রে ইশেনে উপস্থিত হুল্লা দাজ্জিনি

শিলি গুড়ির ডি, এচ, রেল কোম্পানীর গাড়ী গুল হ, বি, এস, রেল কোম্পানীর গাড়ী অপেক্ষা সাইজে অনেক ছোট। বাসবার বেক গুলি গাড়ীর কিঞ্জিৎ উর্জে অবস্থিত। প্রত্যেক গাড়ী গুলিতে এইটী করিয়া কামরা আছে, ঐ সকল কামরাগুলিতে এইখানি করিয়া বেক আছে, রেলক ভূপক্ষের আদেশারুসারে আটক্ষন আরোহী ইহাতে বিসিয়া থাকেন, কিন্তু পূর্ণযাত্ত্রী অর্থাৎ আটজন আরোহী বাব হান ও বিকার করিলে সকলকে অত্যন্ত কস্তভোগ করিতে হয়। এখান হুট ৩ গমনকালীন রেল পথের উত্তর পার্যেই চা-ক্ষেত্রের শোভা দেখিতে প্রভাগীয়া। এইরূপে এখানকার চা-বাগানের শোভা দেখিতে প্রভাগীয়া। এইরূপে এখানকার চা-বাগানের শোভা দেখিতে কেণা নামক টেশন অতিক্রম করিলাম, এখানে রেল লাইনিটা বেন কলভাব ধারণ করিয়া ক্রমে পর্বভোগির ক্রমারিত হুট্রাছে। এই রেশ্ প্রথের উচ্চতরক্রম অধিক উচ্চ হুট্রেণ্ড ট্রেণ্যানি উপরেণ উঠিবার সময় কোনকাপ কঠ গ্রহত্ব হয় না, কিন্তু লাইনের পশ্চাছাটেগ নৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেই ট্রেণ্থানি কত উর্জে উঠিয়াছে, তাহা স্পান্ত দেখিবত প্রভাগ

য়। এই শুক্ণ নাম্ক ষ্টেশন অভিক্র করিবার পরই সেই যাত্রী-পুন টেব্যানি যেন সভাবের প্রাকৃতিক দশ্য দেখাইবার জন্য নিউয়ে নিবিড় নিজ্জন বন মধাপথ ভেদ করিয়া প্রতিগালে ঘুরিতে ঘুরিতে যে লাউন তাপিত আছে, ভাগার উপর দিয়া ক্রমশঃ উদ্বে উঠিতে থাকে। এই ঘুনিত প্থের কোন কোন স্থানের দৃশ্য অবলোকন করিলে প্রাণে আতক্ষ উপস্তি হয়; কারণ লাইনের অনেক স্থানে পাহাডের পার্স ্দশগুলি এরপ অবভায় ঝুঁকিয়া আছে যে, দূর হইতে দেখিলেই মনে হু 🖟 টেণ্থানি ঐ স্থান অতিক্রম করিবার সময় নিশ্চয় উহাতে আঘাত লা/গিবে, এবং চলন্ত টেণ্থানি চুর্ণবিচুর্হইয়া যাইবে, পরক্ষণেই দেখি-্বিন, ট্রেণথানি ঐ ভয়াবহ স্থান অনায়াসে পার হইয়া এরূপ সঙ্কটাপল গিরিগছবরের পার্দ্রদেশ দিয়। অতিক্রম করিতে থাকিবে, যদি দৈবাৎ কোনক্রমে তথায় গাড়ীথানি রেল্ড্র হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই অতলম্পানী গহবরে পতিত হইয়া টেণসহ যাবতীয় যাত্রীদিগকে জীবন বিদক্তন করিতে হঠবে—সন্দেহ নাই। এই সকল ভরাবহ সঙ্কটাপন্ন স্থান স্থ<sup>্</sup>ক দেখিয়া অতিক্রম করিবার সময়, কাহার না প্রাণে আত**ত্ত** উপস্থিত হর ৭ কিন্তু করুণাময় ভগবান গুর্জীয়লিঙ্গের অপার রুপায় এবং রেল ওয়ে কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ারদিগের বিজ্ঞা ও বৃদ্ধির কৌশলে, ঐ সমস্ক ভয়বিং স্থান চক্ষের পলকে নির্কিল্লে অতিক্রমপুর্বক অজ্ঞ অনস্ত প্রস্তামীত স্থান পার হইয়াই, যাত্রীদিগের আনন্দ উৎপাদনের নিমিত্ত মুহুত মধ্যে জগদিখ্যাত পাগলাঝোরা নামক ঝরণার নিকট গিয়া সমন করিতে লাগিল। এই পাগলাঝোরার ভীমকান্ত অভূত কার্তি অথিবামাত্র ইক্সার পাগলাঝোরা নাম সার্থক বিবেচনা করিতে ইয়, কারণ তাহার ∠স্ট প্রচণ্ড পাগলামী গতি দর্শন মাত ভয়ে হদ্কস্প ২ইতে থাসে। 🔊 দৃশ্র যিনি একবার দেখিয়াছেন, ইহন্ধনে তিনি তাহা

কথনও ভূলিতে পারিবেন না। এ দেশে পাহাড়ীরা ঝরণাকে ঝোর বলিয়াকীর্ত্তন করিয়াথাকে।

পাগলাঝোরার পরবর্তী স্থান হইতে রেল লাইনটা অপেকারত নিরাপদ বলিয়া মনে হইতে লাগিল, অধিকন্ত এই সকল খানের দুলুত মনোমুগ্ধকর; কেন না-এই পথ একবার পর্দত গাত্রস্ত স্থাঁকো-বাঁকা হইয়া কথন বামে কথন দক্ষিণে গোলাকতির ভার প্রদারিত হইয়াছে অর্থাৎ এই মাত্র যে স্থান অতি নিত্র বলিয়া মনে হইল, মুহর্ত মধ্যে, পতিশীল টেণের উপর হইতে সেই স্থান কত উচ্চ অনুমান হইতে থাকিবে: ইহার প্রধান কারণ এই, যে পথ দিয়া একবার চলিগ্না আসিলাম, পরক্ষণেই ঘুরিতে ঘুরিতে আবার সেই পথের পার্ম্বন্ত উন্নত পথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ঠিক যেন নাগরদোলায় আরোহণ-পুর্বাক দোল খাইতেছি: পূর্বো বোম্বে যাইবার কালীন এইরূপ অবস্থায় প্রতিত হইয়াছিলাম। সহর মধ্যে এখানে বোধ হয়, সকলেই উপরে উঠিবার লোহ নির্দ্মিত গোলাকার সিঁডীর অবরব দেখিয়া থাকিবেন. এই স্থানের রেল পথটা ঠিক সেইরূপভাবে ক্রমে উচ্চে উঠিরছে। সে বাহা হউক, এই তুরারোহণীয় নতোরত পথের স্লিকটে আবার বেলওয়ে কোম্পানীর "ওয়ার্কসপ্" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ি অভত কৌশলে এথানে গাড়ীগুলি প্রস্তুত হইয়া লাইনের উপরে আদে, উগ্ ভাবিলে বিশ্বয়াৰিট হইতে হয়। বলাৰাহ্ল্য, এই ফুংনে টে ১ দেখিতে মৃদ্ধতিতে গ্রুম করিয়া থাকে।

শিলি গুড়ি হইতে লার্জিলিং পর্যান্ত পথিমধ্যে স্টিকর্তার হৈ নুষ্
আঙুত স্টিলীলা স্বচকে দেখিলাম, উহাতেই আর্থ বার দার্থক বিবেচনকরিলাম। এই পঞ্চাশ মাইল পথ অতিক্রম করিবার, সমর প্রধান
প্রধান টেশনে দাহেবলিগের বিশ্রামের জন্ত ক্তে স্থানে তৃত্ত প্রকার





হোটেলও দেখিতে পাইলাম। এইরপে টেশনের পর টেশন অভিক্রম করিয়া যথন "টুং" নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম, তথন পার্ঝতীয় বৃক্ষলতাদি এবং পার্বত্য উপত্যকার অপুর্ব্ব সৌন্দর্য্য কুস্লমরাশিতে পরিশোভিত, আরও স্বভাবের কত প্রকার মনোমুগ্ধকর দশু নর্ম-গোচর করিতে করিতে "ঘুম" নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। বাঁহারা সিঞ্চলের অপূর্ক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবেন, জাঁহা-দিগকে এই স্থান হইতে সিঞ্চলে যাইতে হইবে। ঘম নামক টেশনটী সমতলভূমি অপেকা ৭৪০৭ ফিট উচ্চ, আবার এই স্থানের দুখা---ঠিক যেন সমতল পথটী মেঘমালা ভেদ করিয়া স্বর্গেপেরে বদিয়া রহি-য়াছে। দাৰ্জ্জিলং সহর্টী ইহার ৩০০ ফিট নিম্ন ভাগে অবস্থিত, এই স্থান হইতে শীতের প্রকোপ অত্যন্ত অধিক সহা করিতে হয়: স্বতরাং দার্জ্জিলিং যাত্রা করিবার পূর্বের রীতিমত শীত বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া লইবেন। , শীত ঋতুতে এই অত্যুক্ত স্থানের বিষয় বর্ণনা করা অসাধ্য, হাত পা বেন অসার হইয়া যায়। মুম টেশনের পরই জগবিখ্যাত দার্জিলিং ঠেশন গর্বভবে নৃতন ঘাত্রীদিগকে আপন শোভা দেখাইবার জন্ত মন্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই টেশনটীর শিল্পনৈপুণ্য এমনি মনোমুগ্ধকর যে, দুর হইতে ইহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে যেন একথানি সুশোভিত চিত্র টাঙ্গান রহিয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়। এই সকল পথের উভয় পার্শের প্রাকৃতিক শোভা দৃষ্ট হইলে, পথাশ্রমের কট এবং অৰ্থ ব্যয় সাৰ্থক হইল বলিয়া মনে হইতে থাকিবে,তাই আবার বলি,দেশ 🏰 দেশ পর্যাটন না করিলে. এবং স্কৃষ্টি কর্ত্তার স্কৃষ্টি লীলা সকল স্বচক্ষে দীৰ্শন নাক বিষ্কুৰ, কেহ কখন জ্ঞানী বাক পৰিব ইহতে পাৱেন না। পাঠকবর্গের ঐতির নিমিত্ত দার্জ্জিলিং ষ্টেশনের একথানি চিত্র প্রদন্ত হইল। দার্ক্তি বহরটা অভি উচ্চে অবস্থিত, এমন কি যে উচ্চ স্থানে

মেঘের উৎপত্তি ও হিতি, সেই অত্যুক্ত অগমা মেঘ প্রাদেশে কি অন্ত্র কৌশলে উক্ত পাহাড় সকলকে সমতল করাইয়া সংরটী প্রাভিটি ১ ২ই-য়াছে, সোব্যয় একবার চিত্রা করিলে আয়হারা ২ইতে ২য়। এই সহরের ইত্তর সীমানা সিকিম রাজ্য, দক্ষিণে প্রিয়া, পূদের ভূটান এবং প্রিমে স্বাধীন নেপাল রাজ্য বিভ্যান।

হিমালয়ের দিকিমগি রশ্রেণার মধ্যকলে দাজ্জিলং সংগটা অব্দিত ব্লিলেও স্ট্রাক্ত হয় না। এই স্থানটা তত প্রশস্ত না ২২লেও অসংবা অট্রালকায় পরিপূর্ণ, স্বতরাং ইহা বস্তিপূর্ণ। এই অপূক্র সংরটির সৌন্দর্যা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। দাজ্জিলিং জেলার নিম্ভূমিতে ধাতা, পাহাড়ে গম, ভূটা, গোল আলু, কড়াইগুটা, কপি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রতিত্র যে অংশে সহরটা প্রতিষ্ঠিত ইইয়াছে, সে অংশ তত উচ্চ নয়।

দার্জিলিং বাঙ্গালা দেশের অন্তর্গত একটা ক্ষুত্র উপবিভাগ। এখারে জলবায়ুর অনােদ স্বাহাণ্ডণ পাকায় একণে ভারতবাসাঁদিগের নিকটতর পর্বত আবাস হইয়াছে। বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধির গ্রীল্ন ঋতুর রাজধানী নিবন্ধনহেতু দার্জিলিং সহর্টী আরও এক স্থবিখ্যাত জনপ্দ হইন্যাছে। ১৮২৮ খৃইান্দে সিকিম ও নেপাল রাজার মধ্যে সামােদ , পরিমাণ লইলা বিবাদ উপস্থিত হইলে, চতুর সিকিমপতি বিনা রক্তপাতে কার্ণোদার করেবার জন্তা বিভিশ গভর্গনেউকে ইহার মীনাংসার নিমিত্ত মধ্যন্ত্রখাকার করেনা, তথন ব্রিটিশ গভর্গনেউ কতিপন্ন বিশ্বস্ত ও বহুদ্দী বিচক্ষণ উচ্চ পদস্থ প্রতিনিধির দ্বারা এই বিব্রাদ সহজেই নিটাইয়া আপন মাহাল্যা প্রকাশ করেন। এইলপে ইংরাজেরা নির্বিবাদে স্কর্ম্থ শরীরে কিছুদিন তথায় অবহান করিবার পর, এই স্থানেণ গৈন্ত্যের পরিন্তির পাইলা, প্রত্যাগ্যনিকালে তৎকালীন গভর্গর জেনাটেল লাই বেকিক

মহোদয় সমীপে দাৰ্জ্জিলিং এর স্বাস্থ্য গুণের বিষয় যথায়থ বর্ণনা করেন, তংশ্রবণে তিনি ১৮৩০ খুটান্দে দার্জ্জিলিং নামক পার্কান্ত প্রেদেশটী মূল্য প্রহণ অথবা অক্স স্থান বিনিময় কিন্তা করে কর্মা গিকিমপতিকে বিটিশ গভর্গমেণ্টকে অর্পণ করিতে অন্থরোধ করেন। সিকিমপতি ইহাতে ক্রতজ্ঞাসকল বিনা বাক্যবায়ে সন্তইচিত্তে বার্ষিক ৩০০০ সহস্র্যা কর-ধার্য্য করিয়া,এই প্রদেশটা বিটিশ গভর্গমেণ্টকে সমর্পণ করেন। এইরূপে ১৮৩৫ খুটান্দে লার্ড বেলিক মহোলয়ের আমলে ঐ স্বাস্থ্যপ্রদ দার্জিলিং নামক স্থানটা বিটিশ গভর্গমেণ্টের অর্থীনস্থ হয়। তৎপরে ১৮৩৮ খুটান্দে মেজর লয়েড মহোলয়ের উল্লোগে এবং তাহার ঐক্যান্তিক পরিশ্রমে, এই ক্ষুদ্র স্বাস্থ্যপ্রদ পার্কান্ত স্থানটাতে:ক্রমে ক্রমে অনেক গুলি পর্কত সমত্মি করাইয়া সংযুক্তপূর্কক বহু দূরব্যাণী বিস্তৃত হইয়া ঐ নির্জন জনপাদশ্র্য পার্কান্ত্র প্রদেশ, একণে স্বর্গের বিতীয় নন্দনকানন-স্কর্প শোভা পাইতেছে।

বে দাৰ্জিলিং ভারতবাদী এবং বিদেশবাদীদিগের পর্বত আবাদ, বে দার্জিলিংএ অফ্স্ছ হইলে মানবগণ ভাক্তারদিগের উপদেশ মত আগ্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিয়া থাকেন, বে দার্জিলিং সহরকে অর্পের নন্দনকাননের সহিত তুলনা করা হয়, সেই দার্জিলিং সংরে ঘাইবার পূর্বের স্থানক প্রবিণ ভাক্তারগণের উপদেশ বাক্যগুলি কর্ত্তবাবোধে পালন করিতে পারিলে, এবং সকল বিষয়ে স্তর্ক হইয়া থাকিলে নৃতন বাত্রীগণের বিশেষ উপকার হয়। পরহিতৈষী সর্বজনপ্রিয় স্থানক প্রবিণ ভাক্তার নীক্ষত্ত সরকার মহাশয় সাধারণের হিতার্থে দিন ১০১৮ সাল্যে ১১শ বর্ষের ৫ম সংবা, বস্থ্ব। নামী মাদিক প্রিকার অস্থ রোগীদিগকে দার্জিলিং বাইবার পূর্বের যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিরাছেন, সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম এই স্থানে প্রকাশিত হইল:—

- ১। ভারতবাদীরা স্বেচ্ছাক্রমে দার্জিলিংএ বায়ু পরিবর্জনের জন্ত্র গমন করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রথমে তাঁহাদের জানা আবিখক, এখান করিলেই উদরাময় হয়, অতএব কোন নৃত্ন যাত্রী তথায় উপস্থিত হইয়া কর্ত্তবিবাধে পাষ্টার কৃত ফিল্টারের জল ব্যবহার করিবেন। এইরূপ আবার অপরাহ্ন পাঁচটার পর এখানে কোন তরল পদার্থ পান করিলেও উদরাময় নর্তি হইয়া থাকে।
- ২। দার্জিলিংএ অবস্থানকালে ত্বকে অধিক পরিমাণে শোণিত সঞ্চারিত হয়, ইহার ফলে ত্বক পরিপুষ্ট হইয়া শরীরে বলাধান হয় স্থতরাং অতিরিক্ত শৈত্য সেবনেও দেহের কোনরূপ অপকার করিতে পারেনা।
- ৩। সারাঘাট হইতে শিলিগুড়ি পর্যন্ত যাইতে যাইতে প্রায়ই যাত্রীদিগের নিজাকর্ষণ হইয়া থাকে,নিজা যাইবার সময় অনার্ত গাড়ে থাকা কোনরপেই উচিত নয়, কারণ ইহাতে শরীরে ঠাণ্ডা লাগিটি অস্কুছ হইবার স্ভাবনা। তিনধরিয়া নামক টেশন হইতেই শীত বং ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বাঁহার শরীর স্বল, তিনি সোনাদ্র উশনের প্রইতেই গরম বস্ত্র ব্যবহার করিবেন, অর্থাৎ সাবধান হ ্বন, কোনরে শরীরে যেন ঠাণ্ডা না লাগে। ইহার ক্লে শরীর ক্লুভ ও স্বল হইতে
- ৪। অহতে শরীর শইয়া ধাঁহারা দা জিলিং সহরে বায়ু পরিবর্জনে জন্ম থাত্রা করিবেন, দে সময়টা যজপি শীতকাল হয়, তাহা হইটে তাঁহারা পথিমধ্যে কিছুদিন "থরসানশ নামক স্থানে যেন অবহা করেন, কেন না একেবারে ৭ হাজার ফিট উচ্চ দার্জিলিং সহরে অস্থান করিলে কথনই এদেশবাদীরঃ অত ঠাণ্ডা সহু করিতেও পারিবেন না
  - ে। যে সকল শিশু রোগজীর্ণ ও অত্যন্ত হর্বল, দাজিংলিংএর ह

ায়তে তাহাদের অত্যক্ত উপকার হয়, এমন কি অল্লদিনের মধোই ঐ কেল কথা শিশু স্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া জনকজননীর আননদ বৰ্জন চরিতে থাকে। বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা দার্জিলিং সহরে অবস্থান করিলে নশ্চয়ট নই স্বাস্থ্য প্রঃপ্রাপ্ত হইতে পারেন।

- ভি। অর্ক্রভুমিতে যে সকল রোগ জন্মে, দার্জ্জিলিংএ বাস করিলে স সকল রোগের আশস্কা থাকে না. কিন্তু শীতকালে একট আধট দ্দি-কাসি হয় সত্য--দে সদি প্রায়ই বুকে বদে না।
- ৭। দাৰ্জ্জিলং দহরে উপস্থিত হইয়াই ঈবং উঞ্চলে ভাল করিয়া লান করিবেন, ইহাতে শরীর স্কুত ওমন প্রফল্ল হয়। এক বিষয়ে দত্ত সত্ত কথাকিবেন যে. এখানে বেড়াইবার সময় যেরূপ গ্রম বস্ত ব্যবহার করিবেন, মুক্ত স্থানে থাকিবার সময় উহা অপেকা মোটা বা গ্রম কাপ্ড ব্যবহার করিলে শ্রীর স্বল ও স্কুস্থ থাকে।
- ৮। পরিধেয় বস্তাদি এবং শব্যা শুক্ষ করিবার জন্ত একট বিশেষ বুল লইতে পারিলে বর্ষার শৈত্য-স্বাস্থ্যের কোনরূপ হানির স্ভাবনা ণাকে না। নভেম্বত চইতে ফেকেয়ারী মাস পর্যান্ত এখানে মোটেই বৃষ্টি থাকে না, ঐ সমন্ন দাৰ্জ্জিলিংএ সূর্য্যোদয় দেখিতে পাওয়া যায়,এবং মুনীল নভোমগুলে নক্ষত্র ও চক্রের জ্যোতিঃ প্রতিভাত হয়, অর্থাৎ এই নময়েই দাৰ্জিলিংএ অবস্থান অধিক স্বাস্থ্যপ্রদ। জুলাই হইতে সৈপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এখানে প্রবলবেগে বারি বর্ষণ হইয়া থাকে, ঐ সময় এথানকার স্বাস্থ্য খব ভাল। মার্চ্ন ও মে মালে দার্জিলিংএর জলবায়ু गोबामाबि, वाङ्गाली वावूता अध्य ँ এই সময় এথানে বেড়াইতে আদেন।
- মমতলবায় অবদাদক, পাহাড়ের বায় উত্তেজক—স্থতরাং য়োগীকে দার্জিলিং পাঠাইবার পুর্বে তাহার শারীরিক বল উপযুক্ত ডাক্তার দ্বারা ভালক্রপে পরীক্ষা করাইয়া, তাঁহার উপদেশ মত এথানে

নির্স্তিমে আসিতে পারেন। যে রোগী অত্যন্ত বলহীন এবং বাঁহার দেহ কন্ধালসার, তাঁহাকে যেন কেহ কথন এই অত্যুক্ত পর্বতাবাসে না পাঠান; কারণ এরূপ অবস্থায় রোগীকে তথায় পাঠাইলে কোনরূপ উপকারের পরিবর্ত্তে বরং এরূপ অপকার হইবার সন্তাবনা যে, তথায় অবস্থানকালে অধিকতর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, এমন কি স্থানেশে ফিরিয়া আসিলে হয় ত তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। ইহার প্রধান কারণ পর্বতাবাসে যে উত্তেজনা জন্মে, রোগীর উহা সহ করিবার ক্ষমতা থাকা একান্ত আবশ্যক।

- ১০। ম্যালেরিয়ার প্রাস হইতে এবং মানসিক ও শারীরিক শ্রমের কুফল হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত ডাক্রারদিগের উপদেশ মত জনেকে এই দার্জ্জিলিং সহরে কিছুদিনের নিমিন্ত অবস্থান করিতে গমন করেন, কিন্তু বঁংগাদের শরীরে ম্যালেরিয়া বিষ একবার প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহারা এখানে আসিলে প্রথম প্রথম ত্-চারদিন জ্বরভাগ করিতে পারেন, তাহাতে ভয় পাইয়া পলাইয়া আসিবেন না, সপ্তাহের পর নিশ্চয়ই স্কল পাইবেন। শ্বাস বা কাসরেগে দার্জ্জিলিং বাসে, কাহারও রোগের র্দ্ধি হয়, আবার কাহারও বা রোগের শাতে হয়, উহা রোগীর ধাত বিশেষ জানিবেন। স্থাকার বাক্তি এখমতঃ এই উচ্চ পাহাড়ে উঠিলে হুদ্রোগগ্রন্থ হইতে পারেন, কিন্তু কিছুদিন তথার বাস করিলেই উহা সারিয়া যায়।
- ১১। আমবাত বা বদন্ত রোগাক্রান্তের পর বা যে কোন কারণে কদ্পিওের আকারগত দোষ লায়িলে 'কে#ন পার্ক্তন্তপ্রদেশে বাওয়া উচিত নহে; বৃদ্ধাবভায় পুরাতন গ্রহণী বা আমাশয়াদি উদরাময়, বয়ৎ প্রীহার অতি বৃদ্ধিতে পুরাতন কাস, ফুস্ফুদের দ্যান্ত্রিক বিকারে দার্জিলিং বাস একেবারে নিষিদ্ধ। যে সকল রোগী জলবায়ু পরিবর্তনের

ছল এখানে বাদ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা উপরোক্ত উপদেশ বাকাঞ্জির প্রতি বিশেষ লক্ষা রাখিবেন।

- ১২। সমতলক্ষেত্রে বাস করিয়া,—অধিক পরিশ্রম বা জনতাবলল দহরে বাদ করিয়া, শারীরিক ও মানদিক দৌর্বল্য ঘটলে, দার্জিলিংএ বায়ু পরিবর্ত্তন্ কর্ত্তব্য বোধ করিবেন। দীর্ঘকালব্যাপী রোগ ভোগের পর, ছর্বল অবস্থায় "মালেরিয়া" বিষে শরীর দৃষিত হইলে, শিশুদিগের শরীর পোষণের ব্যাঘাত ঘটিলে অথবা অধিক শ্লেত্মায়ক্ত কাশ-রোগ এবং ফ্লা-রোগের প্রথম অবস্থায় পর্বতবাদের মত ঔষধ ও পথা আর দিতীয় নাই। বহুমত রোগে পর্বতবাদ বড়ই উপকারী, কিন্তু শরীর বেশী চুর্বল হইতেছে, এরপ অনুমান করিলে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিবেন। অন্ততঃ ভ্রমণ করিবার নামর্থ থাকা চাই, পাছাতে উঠিলে পাঁচ-সাতদিন তাঁহাদের প্রস্রাব বুদ্দি হইবে, তাহাতে ভয় করা উচিত নয়, কারণ ইহা এথানকার স্বাভাবিক অবস্থা ৷
- ১৩। পর্বতারোহণে হৃদপিণ্ডের শোণিতস্রোত ক্রতবেগে বহিতে থাকে, কি স্বস্ত কি অস্তব্য, এথানে অবস্থানকালে তাঁহাদের জঠরাগ্নি বুদ্ধি হয়, সে ক্ষ্মা কাহারও আগাগোড়া সমান থাকে, আবার কাহারও বা দিনকতক পরেই কমিয়া যায়। পরিপাক শক্তিও ফুধা বৃদ্ধির নকে সকে বল ও মাংদ বুদ্ধি হয়, মাংদপেশী সমূহ এত দুর দৃঢ় হয় যে, লোকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত বোধ করেন না।
- ১৪। अर्पात निजामितीत महिक याँशांत अनम नाहे, अथान উপস্থিত হইলে নিদ্রাদেঝী ভাঁহার সহচরী হইয়া পড়েন। বাঙ্গালা দেশে বায়র উত্তাপ ও মানসিক উদ্বেগে নিদ্রার প্রায়ই ব্যাঘাত হয়, কিন্তু দার্জিলিংএর প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া মনে নিশ্চয়ই বিপুল আনন্দ জনে, এবং শৈতা দেবন জ্ঞা মন্তিক শীতল হয়, এই উভয়

কারণে এথানে ঘুমের দেখা পাওয়া যায়। অনেকের আবার এমন নিজাকর স্থানে আসিলেও ভালরপ নিজা হয় না, কিন্তু সে কট বেঁণী দিন থাকে না।\*

দাৰ্জ্জিলিং ষ্টেশনে ট্ৰেথানি উপস্থিত হইবামাত্ৰ এথানে যে স্বাস্থ্য-নিবাস আছে, সেই স্বাস্থানিবাসের জমাদার কতিপথ সঙ্গীসহ তীং স্থানের পাণ্ডাদিগের ভায় প্রত্যেক রেলগাডীর কামরাতে আসিরা "স্থানি টেরিয়মে" বাস করিবার জন্ম অনুরোধ করিতে থাকে। যে সকল যাত্রী তাহাদের কথানত তথায় অবস্থান করিতে অভিলাষ করেন, তাহার যত্বের সহিত উক্ত যাত্রীকে স্থানিটেরিয়নে লইয়া যায়। ষ্টেশনের অন্তিদুরে কিঞ্চিৎ নিম্নভাগে ভানিটেরিয়ম নামক এই বিশ্রামাগারট অবস্থিত। এই অপরিচিত পার্ববিদেশে বিদেশী যাত্রীগণ ইহাতে স্থ স্বচ্ছদে অবস্থান করিতে পারেন, আরও তথায় সহ্যাত্রীদিগের নিক্ নানা বিষয় উপদেশ পাইয়া আপন কার্যাও সাধন করিতে পারেন অফুদ্রানে জানিলাম, পত্রবারা পূর্ব হইতে এখানে থাকিবার জ সংবাদ পাঠাইলে ইহার অধ্যক্ষ মহাশর উক্ত যাঁতীর জন্ম কামরা রিজা করিয়া রাধেন, তরিমিত্ত কিছু টাকা অগ্রিম পাঠাইতে 🕬। ভার্ বাদীদিগের স্থবিধার জন্ম এরূপ একটা স্বাস্থ্যনিবাদ এখানে প্রতিষ্টি ছওয়ায়, বিদেশী যাত্রীদিগের যে কত উপকার হইয়াছে, উহা লেখনী হারা বলা অসাধ্য। এই স্থানিটেরিয়মে অবস্থানকালে যে উদ্দেশ্যে ই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহার পূর্ব্য বৃত্তান্ত অবগত হইলে তাহা সার্থক হ म्राट्ड वित्रा विद्वहना कतिद्वन मत्कृह नौहें।

এখানে হুইটা স্বাস্থানিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একটা ইংরা দিগের—অপরটা ভারতবাসীদিগের। ইংরাজেরা যেটাতে অবস্থ করেন, সেটার নাম "ইডেন স্থানিটেরিয়ম"। বেঙ্গল গভর্ণনেন্ট বহু অ বায়সহকারে এবং দেশীয় রাজ্জবর্গের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহপুর্বক ইহাকে মনের মত নির্মাণ করিয়া স্বর্গত্লা করিয়াছেন। যে স্থানি েবিষ্মানী দেশীয় বাজাদিগের সাহায়ে নিশ্বিত, কিন্তু সেই স্থানি টেরিয়মে কোন ভারতবাদীর প্রবেশ অধিকার নাই, কারণ সাধারণে ইহাতে প্রবেশ করিলে ইহার সম্মান থাকিবে না। স্থতরাং সাধারণ ভারতবাসীদিসের নিমিত্ত ঐরূপ একটা পূথক লজ "জুবিলী স্থানি-টেরিরন" নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৮৮৭ খুটান্দে মে মাদে যথন ভারতেখরী কুইন-ভিক্টোরিয়ার জুবিলি উৎসব হয়, দেই সমর দেশীর রাজন্তবর্গ এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট, তাঁহার চিরস্থায়ী একটী স্থতিচিক্ বৃক্ষিত করিবার প্রস্তাব করিলে, কুচবিহারের মহারাজ বেচছায় তাঁহার দার্জিলিংস্থিত ২৩ বিঘা জমি দান করিয়া উক্ত প্রস্তাবে সাহাযা করেন, তদ্ধনে রংপুরাধিপতিও এই শুভ প্রস্তাব সম্পন্ন করিবার জন্ত ১০০০০১ টাকাবিটিশ প্তৰ্নমণ্টের হস্তে অর্পণ করেন। এইক্লপে এই সকল মহাম্মাদিণের অতুকম্পার এবং স্থানীয় ভূতপূর্ব কমিসনার লাউইস সাহেবের উল্পোপে ইহা সম্পূর্ণরূপে নিশ্মিত হইলে, উক্ত কমিসনার সাতেবের সন্মান বুক্ষার্থে সকলে প্রামর্শ করিয়া তাঁহারই নামানুসারে এই বিশ্রামাপারটী "লাউইদ জুবিলি স্থানিটেরিয়ম" নামে প্রদিদ্ধ করেন।

ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বিভিন্ন জাতি স্বাস্থ্যবক্ষা করিবার উদ্দেশে, এথানে দৈনিক থরচ দিয়া অনায়াসে অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের স্থবিধার নিমিত্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যুক্তিপুর্বাক ইহাকে ছই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। একটা সাধারণ বিভাগ, অপরটা নিষ্ঠাবান হিলু বিভাগ—উভয় বিভাগই আবার সাধারণের খরচের স্থবিধার জন্ম তিনটী করিয়া শ্রেণী নির্দিষ্ট আছে, বিনি ধেরূপ ক্ষমতারুদারে বায় করিতে পারিবেন, তিনি সেইরপ বিভাগে অচ্ছলে অবস্থান করিয়া থাকেন।

প্রত্যেক বিভাগের দৈনিক ব্যরের একটী তালিকা নির্দিষ্ট আছে, অর্থাৎ প্রাহককে ইহার প্রথম বিভাগে থাকিতে হইলে রোজ প্রতি ৪৪০ টাকা, বিতীয় বিভাগে ৩ এবং তৃতীয় বিভাগে ১ টাকা থরচ দিতে হয়। বলাবাহল্যা, এই সাধারণ বিভাগে সকল প্রকার থাজ-সামগ্রীর একাকার আছে, অর্থাৎ মদ মাংস প্রভৃতি ধাঁহার যেরপ ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ আহার করিয়া থাকেন, কিন্তু নিষ্ঠাবান্ হিন্দু বিভাগে কেবলই শুনাচার পরিসক্ষিত হয়। এ বিভাগের স্থবন্দোবস্ত দেখিলে যেন চক্ষু ভূড়ায়। ধন্ত সেই মহায়াকে বাহার আদেশে এইরূপ শুনাচারের স্থবন্দোবস্ত হইরাছে। পূর্ব্বে একবার স্বপ্নেও ভাবি নাই, যে এ স্থানে এরূপ শুনাচারে অবস্থান করিতে পাইব। এই নিষ্ঠাবান হিন্দু বিভাগে সকল বিষয়েই শুনাভাব, অথচ থরচও অর। ইহার প্রথম বিভাগে ৩০ টাকা, বিভীয় বিভাগে ২ এবং তৃতীয় বিভাগে সাধারণভাবে আহার করিলে প্রতি রোজ, প্রতি গ্রাহককে ১ টাকা হিলাবে ধরচ দিতে হয়। এইরূপ নিয়মে বাহার যেরূপ ক্ষমতা, তিনি সেইরূপ বিভাগে থাকিতে পারেন।

ভানিটেরিয়মে থাকিতে হইলে ইহার বিষমায়্সারে গ্রাহক যে বিভাগে থাকিবেন, তাঁহাকে সেই বিভাগের এক সপ্তাহের থরচ ক্ষপ্রিম জমা দিতে হইবে। বলাবাল্ল্য, এক সপ্তাহের টাকা অভিজ্ঞানা দিলে কেইই নাম রেজিপ্রারী বা ইহার মধ্যে থাকিবার অধিকার পান না। প্রথম সপ্তাহের টাকা জমা দিয়া যদি কেই অধিককাল থাকিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পর সপ্তাহের প্রথমেই আবার তাঁহাকে এক সপ্তাহের অগ্রম টাকা জমা দিতে ইইবে, কিন্তু মন্তুপি তিনি এই বিতীয় সপ্তাহে সমস্ত দিন না থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ভানিটেরিয়মের নিয়মায়্সারে সেই সপ্তাহের যে কয়দিন বাকি থাকিবে, প্রক্রদিনের থরচের জ্মা টাকা ফেরৎ পাইবেন, কিন্তু প্রথম সপ্তাহের

টাকা জমা দিয়া যন্ত্ৰপি কেহ প্ৰথম স্থাহেই উহা বাকি থাকিতে তাগি করেন, তাহা হইলে কোন টাকাই ফেরৎ পাইবেন না।

যাঁহারা স্বাস্থ্যনিবাদে বাস করিতে ইচ্ছা না করিবেন, তাঁহারা স্বচ্ছেদে পৃথক্ বাটা ভাড়া করিয়া থাকিতে পারেন, কিয়া ভানে ভানে যে সকল দক্ষিণ দেশীর ব্রাহ্মণদিগের পাস্থনিবাদ আছে, তথায় নির্প্তিদ্ধে এত নিয়মের বাণীভূত না হইয়া থাকিতে পারেন। বলাবাহলা, এই সকল পাস্থনিবাদে দৈনিক সাধারণভাবে থাকিতে হইলেও ১০ টাকার কম থরচ পড়ে না, অথচ ভানিটেরিয়মের ভায় এই সকল স্থান এত নিরাপদও নহে; স্থতরাং অনেকেই স্থবিধাবোধে ভানিটেরিয়মে বাস করিয়া থাকেন। ভানিটেরিয়মের অধ্যক্ষ ইহার নিয়মানুসারে প্রতি রোছ প্রতি গ্রাহকের অভিযোগের বিষয় তত্বাবধান লইয়া থাকেন।

দার্জ্জিলিংএ যে সকল পাকা গৃহ নির্মিত আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই এক প্রকার প্রস্তরের ইট, (সীমেণ্ট ও চুন বালীর বারা নির্মিত), কি একতল, কি বিতল সকল গৃহের ছাদগুলি করণেট টীনের বারা চাল্ভাবে নির্মিত। প্রহেত্যক ঘরগুলি পল্লীগ্রামের ঘরের স্থায় অল্ল অল্ল দ্বে অবস্থিত। কলিকাতা বা পশ্চিমদেশীয় সহরের স্থায় অল্ল অল্ল গৃহ এথানে নাই, কারণ সহরটী পর্কতের উপর অবস্থিত বলিয়া যথন তথন ভূমিকম্প হইয়া থাকে, আরও সমতলভূমি এথানে প্রায় ছ্প্রাপ্য। এই সকল পাহাড়ের স্থানগুলি উচ্চভাবে ক্রমশং ক্র্ অবস্থায় অবস্থিত। এই নিমিন্ত ফ্নিণ্ডিল উচ্চভাবে ক্রমশং ক্র অবস্থায় অবস্থিত। এই নিমিন্ত ফ্নিণ্ডিল ইলা বাংলাকে বাটী নির্মাণ করাকার্যাছেন, তিনি আপন্পত্লাভ্যাল্লী সেইখানেই বাটী নির্মাণ করাকার আপন কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। এথানে ভাড়াটিয়া বাটীর কোন অভাব নাই, কিন্তু ভাড়ার হার অভ্যন্ত অধিক।

দার্জ্জিলিংএ বৃষ্টিপতনের মাত্রাটা অতিরিক্ত। আসাম ও কুচবিহার

বাতীত বাঙ্গালার অপর কোন দেশে এত অধিক বৃষ্টি হয় না। এখান কার বৃষ্টিপতনের গর পরিমাণ ১২০ ইঞি। কোন কোন বংসর আবার ১৫০ ইঞি পর্যান্ত হইয়া থাকে, কিন্তু আশ্চর্যোর বিষয় এই যে, এখানে এত বৃষ্টি হয় সতা, কিন্তু উহা ধরিয়া গেলেই পথ ঘাট অতি শীঘ্রই ভুছ্ হইয়া যায়। সকল ঋতুতেই এখান কার বায়ু আর্দ্র—কিন্তু শীত ও বর্ধা ঋতুতে ইহার প্রকোপ কিছু অধিক হইয়া থাকে। এই সময় বৃষ্টির সৃহিত শিলা ও পতন হয়, স্থতরাং ঐ সকল শিলা হইতে রক্ষা পাইবার জ্বস্তু অনেকে শার্শীর পরিবর্তে ঘোটা অত্তের পাত, দরজা ও জানালায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। দার্জ্জিলিংএ পর্বত গাতের ভ্রের ভ্রের বিবিধাকারের স্কুলর স্থগঠিত সৌধ্যালা দর্শন করিলে আনন্দে অধীর হুইতে হয়।

এ সহর পরিভ্রমণকালে যেন স্থাপরি নন্দনকানন বলিয়া ভ্রম হয়, যদিও কোন মানব স্থাপ কিরূপ, স্বচক্ষে উহা দেখিতে পান না—তথাপি ভারত পাঠে জানিতে পারা যায় যে, বাঁহারা স্থাপে বাদ করেন, তাঁহারা সকলেই দকল বিষয়ে স্থাভোগ করিয়া থাকেন, এই নিমিন্ত বেখানে স্থাতে স্থাভোগ হয়,সেই স্থানই স্থাপির দহিত তুলনা করা যাই লগারে। স্থাপির দেবরাজ ইক্রের রাজসভা, কনকসভা, দেবসভা, নন্দনকানন আরও অপ্সরা স্বালীদিগের নৃত্য, গীত ও বিবিধ প্রকার স্থাতে গাভাগি ভব্য-সামগ্রী আছে—এইরপই ভানিতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্বাচিক ব্যচকে কোন কিছই দর্শন হয় না।

মহর্ষি বিখামিত্র মহারাজ ত্রিশক্ররের উপন সন্তঠ হইয়া উাহাঁকে সশরীরে ঐ অর্গবাদে পাঠাইতে মানস করিলে দেবতারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া কণ্টকস্বরূপ হইয়া তাঁহার কার্য্যে বিল্ল ঘটান, তদর্শনে ক্রিয় বীর বিখামিত্র তপোবলপ্রভাবে পৃথিবীর উপরিভাগে এক নৃত্ন অর্গের ř

্ষ্টি করিয়া তপোবলের প্রভাব দেখাইরা তিনার্থবাদীদিণ**েক স্বস্থিত** ইরিয়াছিলেন।

দার্জিলিং সহর—যাহাকে ঐ অর্গের সহিত তুলনা করা হইতেছে, চ্যায় ইংবাজিদিগের বিভা ও বৃদ্ধির কৌশলে যেন আবার এক নৃত্র রুর্গের স্থাই ইংবাছে—তাই এথানেও নানাবিধ মনোমুগ্ধকর উভান, মৃত্ত ও স্থান স্থানর রাস্তাঘাট, রাজবাটী, অজত্র পাকা ইমারত প্রভৃতিতে স্থাজিত, অধিকন্ত এখানে অঙ্গরা স্থানরীদিগের পরিবর্ধে ধ্যাবরা-নাকি পটলচেরা ভূটানী ও লেপছা যুবতী স্থানরীদিগের কটাক্ষাণে পতিত হইয়া আগ্রহারা হইতে হয়, ইহা চাক্ষ্ণ দেখিতে পাওয়া গায়। তাহাদের সেই ইক্রী-মিক্রী মধুর সম্ভাষণে কর্ণ পরিত্তা হয়, গ্রহান হাত্রে প্রাণ প্লকিত হয়, দেই নিটোল অবয়বথানি দেখিলে ন্যন সার্থিক হয়। এই সকল কারণ থাকার দার্জিলিং সহরকে অর্গের দহিত ভূলনা করা হইরাছে।

দার্জ্জিলিং সহরে গ্যাদের-আলো, বৈহ্যতিক-আলো, কলের কল, ডাণ্ডি, ঘোড়া, ঝিংরিকা; (এক প্রকার ছোট বলী কিন্তু উহা মাসুবেই টানে) প্রভৃতির স্থানে হানে বিস্তর আজ্ঞা আছে, স্থবিধামত বিনি যাহা পছল করিবেন, আবৃত্থক মত তাহাই ভাড়া লইতে পারেন। সহর কলিকাতার অ্যায় ভাড়াটিয়া পালী গাড়ী এখানে নাই। দার্জ্জিলিংএ ফুচবিহারের এবং বর্জ্মানের রাজার বিস্তর জায়গা-জমী আছে।

এ সহরের ময়লা পরিকার করিবার বন্দোবন্ত দেখিলে চকু জ্ডার। বার্জিলিংএর যাবতীয় সূমলা এরপ স্থানর প্রণালীতে "রণজিব" নামক নদে কি অন্ত কৌশলে বাহির হইয়া যায়, উহা দেখিলে ইঞ্জিনীয়ার-দিগের বৃদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। টেশনের অনতিদ্বের প্রায় কর্ম মাইল দুরে একটা অপুক্রি বাজার আছে; উক্ত বাজারটা

এখানকার মধ্যে একটা জুষ্টবা স্থান, কারণ ইহা এত পরিষ্কার ও প্রিচ্ছন্ন এবং বিবিধ প্রকার দোকানগুলি এরপভাবে সজ্জীকৃত আছে C ইহার সৌলর্য্য দেখিলে কলিকাতার "মিউনিসিপাল মারকেট" হা মানে। যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী এখানে পাওয়া যায়, কিন্তু মূহ কলিকাতা অপেক্ষা অনেক বেশী। বিলাতী শাক শক্তী যে কত প্রকা এ বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ইয়তা নাই। সাধারণ ভা চাউল প্রতি মণ ১০, টাকা, এখানে সন্তার মধ্যে কেবল তেরাইভূমি বড় কছ মংগু, কমলা-নেরু (শান্তলা) কড়াইশুটি ও কপি, গোল্যাল বার মাসই পাওয়া যায়।

প্রতি রবিবার এই স্থলর বাজার মধ্যে একটা হাট বলে, সেইদি তেরাইএর যাবতীয় চাষারা ভারে ভারে নানাবিধ জব্য-সামগ্রী গইছ জাসিরা এথানে কেনা-বেচা করিতে থাকে। এই নিমিত্ত উক্ত হাটে দিন এই স্থান এক অপূর্ব্ব প্রীধারণ করিরা অভিশর মনোমুগ্ধকর হয় হাটবার বাতীত অপর দিন ইহার তত শোভা হয় না। পাহাড়ী ভূটিয়া, লেপচা, নেপালী, সিকিমী প্রভৃতি এমং ইংরাজদিগের থান সামারাই এই হাটের শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। সহরের াবতীয় অধিবাসীরা উক্ত হাটের দিন সপ্তাহের জন্ম আবস্থাকীয় এন্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাথেন। এই বাজারের উচ্চ তবের প্র্লিস-আফিস, দাতব্য-চিকিৎসালয়, পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাম আফিস প্রভৃত্তি প্রতিষ্টিত্ত থাকার ইহার গোন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাজার পথের চভূদ্দিক ইতত্ততঃ পরিক্রমণের সময় যথন উদ্ধি তৃধারমন্তিত পর্বতশ্রেণী হইতেনিমে উপত্যকাভূমির উপর দৃষ্টি পতিত হয়, তথন প্রাণে এক অনির্ব্বচনারত থাকে। প্রভাত ও প্রদোষকালে উপত্যকাভ্রের উদয় ইইতে থাকে। প্রভাত ও প্রদোষকালে উপত্যকাভ্রের প্রদর ইতে থাকে। প্রভাত ও প্রদোষকালে উপত্যকাভ্রের প্রদর ইতে থাকে। প্রভাত ও প্রদোষকালে উপত্যকাভ্রের প্রদর ইতে থাকে। প্রভাত ও প্রদোষকালে উপত্যকাণ ত্রির শেখরসমূহ তিমিরাবৃত থাকে, সেই সময় তথায় স্থ্যিকিরণ প্রিহ

্ইলে বেন অর্ণোজ্লের ভার বলিয়া ভ্রম হয়। আমাহা ! ইহা কি রম্ণীয় হোন দৃষ্ট !

কলিকাতা সহরে "মিউনিসিপালিটা" কলের জলের যেকপ স্কুপণতা গরিয়া থাকেন, এথানে সেকপ নাই; দিবারাত্র সমভাবেই জল পাওয়া । অন্ত্রকানে অবগত হইলাম, ঘুন নামক স্থানের বরণা হইতে এই এল সংগ্রহ হইয়া রক্তিল নামক বোডিং হাউদের সল্লিকটে এক প্রবাণ্ড টাাজে রিজার্ভ করিয়া, তথা হইতে পাইপের দ্বারা সমস্ত সহর মধ্যে ঐ জল সরবরাহ হইয়া থাকে।

দাৰ্জিলিং এর জাগ্রত দেবত। "ত্রজ্যুলিক্স" অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত। পাহাডীরা তাঁহাকে মহাকাল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এই হুৰ্জ্জন্ত লিঙ্গের দর্শনের কাঙ্গাল হইয়াই এথানে আসিয়াছি স্থতরাং আমরা সর্ব্ধ-প্রথমেই সেই মহাকাল বা হুর্জিয়লিকের দর্শনের জন্ত প্রস্তুত হইলাম। ভগবান গুৰ্জালক যে পৰ্বতে বিরাজ করিতেছেন, দেই পাহাডটী তাঁহারই নামালুসারে মহাকাল পাহাড নামে প্রদিন্ধ হইরাছে। যে দেবের দর্শনের নিমিত্ত কত কষ্ট, কত অর্থ বায় সহ্ করিয়া ভারতের উত্তর-भीमा नार्क्जिलः महत्त्र उर्पेष्टिक शहेलाम, अकरण करुणामत्र कृष्ट्यां वास्त्र ক্রপায় দেই স্থানে নির্স্তিট্ন উপস্থিত হইয়া কোনরণ প্রকাণ্ড মর্ত্তি দর্শন না পাইয়া মন্মাহত হইলাম। কারণ পুরের মনে ভাবিয়াছিলাম, এই পার্বত্যপ্রদেশে না জানি কত বড়ই লিঞ্রে দর্শন পাইব ৫ একণে তৎ-পরিবর্ত্তে চুঁচুড়ার ৺খাতেখনের তাায় কয়েক খণ্ড লম্বাকৃতি উচ্চ প্রস্তব্ধ ব্যতীত অপর কোনরপ মুর্ভিই দর্শন পাইলাম না। ইহার এক পার্শ্বে মহেশ্বরের একটী ত্রিশূল বিরাজমান থাকিয়া ভগবানের মহিমা প্রকাশ ছরিতেছে। স্থানীয় ভূটিয়ারা বলেন, এই স্থানে গৌরীর সহিত শিবের বিবাহ হুইয়াছিল।

দেব স্থানের সন্ধিকটে একটা গৃহবর আছে; কথিত আছে, দরজে নামক এক তিব্বতদেশীর লামা ইহার মধ্যে বিসিয়া যোগসাধনপূর্ব্বক সিজলাত করেন, এই বিশ্বাসে ভূটিয়াও পর্ব্বতবাসীরা এই তপস্থা স্থানটাকে এক পুণাভূমি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এইরপে এথানকার প্রসিদ্ধ দেবতা ছুজ্জরিলিকের দর্শন ও স্পর্শন করিয়া সম্ভূটিতেওঁ নয়ন ও জীবন সার্থক বোধে দেদিন অপর কোণাও আর না যাইয়া ক্ষংপিপাসা নির্ভিন্ন নিমিত স্থানিটেরিয়্যে প্রভাগ্যন করিলাম।

পর দিবস যথাসময়ে জলযোগ সমাপন করিয়া তানিটেরিয়মের নিম্নভাগে গভর্গমেণ্টের জেলখানার অনতিদ্রে এক অপূর্ব্ধ উজান আছে, এইরপ সন্ধান পাইয়া উজান মধ্যে তাহার সৌন্দর্য্য দেখিবার জ্বন্ত প্রথমেই তথায় যাত্রা করিলাম। এখানে পৃথিবীর সকল দেশের উদ্ভিতগুলি যত্তের সহিত সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার মধ্যস্থলে এক স্থানে একটা কাঁচের ঘরে রক্ষিত নানা জাতীয় অভূত অভূত পূপ্প-তক্ষ ও স্থা পার্ব্বত্য তরুলতা কত রং বেরংএর ফুল প্রস্রব্ধ করিয়া আপন আপন সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছে, উহা লেখনীর ঘারা ব্যক্ত করা যায় না। প্রত্যেক পূপ্যাত্রে একবানি টিকিট বারা,উক্ত রক্ষের নাম ভোশ পাইতেছে। এই উল্লান মধ্যে যাহা কিছু নয়নপথে গতি হইল, উহাতেই আশ্র্যানিত হইলাম, অতএব দার্জ্জিলিংএ আদিয়া এই উল্লানর শোভা দর্শন করিতে কেছ অবহেলা করিবেন না। কেন না বিনি এই মনোমুরকের উল্লানের শোভা দর্শন না করিবেন, তাহার সকল অর্থ ব্যয়ই রুথা মনে করিতে হইবে।

সন্ধ্যার পর সহর মধ্যে যথন প্রত্যেক গৃহগুলিতে বৈভাতিত আলো প্রজ্ঞালিত হয়, তথন দূর হইতে ইহার শোভা দর্শন করিলে মনে হয়, যেন আবোশোনক্ত সকল ঝক্মক্ করিতেছে। যে পরী-রাজ্যের কথা শ্রুত হয়—দার্জিলিং সহরে কি সেই সকল পরীদিগের গুপু স্থান ? ফল কথা, সন্ধ্যাকালের সেই দুশু অতি নয়নানন্দায়ক।

দার্জিলিং সহর মধ্যে যে হাঁসপাতাল, ব্যান্ধ, এরচেল, প্রলিস, ষ্টেশন, সেনানিবাস, গোরস্থান ও বিবিধ প্রকার পণ্যশালা বিভয়ান আছে. সে গুলি একে একে বর্ণনা করিলে একথানি পৃথক প্রকাণ্ড পুস্তক প্রস্তুত হয়। এই সহরের প্রধান পথ মল রোড, সেই প্রশস্ত পথটী সহর হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর বিখ্যাত রঞ্জিত নামক নদীর দিকে এক পর্বতগাত্তের পার্যদেশ অতিক্রমপূর্বক ভূটিয়া বস্তির ভিতর দিয়া অপরিচিত নতন যাত্রীদিগকে তাহার সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্ত যেন আহ্বান করিতেছে।

মল রোডের উভয় পার্শে অরণ্য বুক্ষ স্কল স্বভাবের অপুর্বে দৃশ্র দেখাইবার জন্ম গর্বভেরে মন্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান আছে। ইহার দক্ষিণদিকে "লিবং" এবং বামভাগে "বার্চ্চহিল" বিরাজমান থাকিয়া আপন শোভা বিস্তারপূর্ত্মক স্প্টিকর্তার মহিমা প্রকাশ করিতেছে। এই প্রশস্ত দার্জিলিং সহরের প্রধান রাস্তার অপূর্ব্ব শোভা দেথিবার **षञ ক্ষেক্থানি ঝিংরিষ**্ ( ছোট মামুষ্টানা বগী গাড়ী ) ভাড়া হইল, তৎপরে এই সহর পথের মনোমুগ্ধকর দৌল্লগ্য দেখিতে দেখিতে বরা-বর অগ্রেদর হইয়া ভূটিয়া বস্তি পর্য্যন্ত গমন করিলাম। বস্তিটী সহরের সমতলভূমি হইতে অনেক নিম্নে অবস্থিত, ইহার এক স্থানে একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত স্থন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট মন্দির বিরাজ করিতেছে। মন্দিরা-ভাস্তরে এক স্থদজ্জিত বেদীর উপর ভটিয়াদিগের একমাত্র অরাধ্যদেব **"ভগবান বুদ্ধদেবের পবিত্র মূর্ত্তি" প্রতিষ্ঠিত। দেবতার সম্মুখভাগে একটা** প্রকাও মতের প্রদীপ প্রজ্ঞলিত অবস্থায় বৃদ্ধ অবতারের শ্রীমুথের শৌন্বা্ব্ৰেথাইবার জন্ত অবস্থিত। ভূটিরারা সকলেই বৌদ্ধ ধর্মা-

বলম্বী — তাহাদের একমাত্র উপাস্তা দেবতাকে ভক্তি ও শ্রনা প্রদর্শন করাইবার জন্ত মন্দিরের এক পার্শে যে একটা প্রকাণ্ড ধুনচি আছে, তাহার মধ্যে ভক্তমাত্রেই ধুনামিপ্রিত মৃতাহতি প্রদান করিয়া দেবতাকে প্রকাণ ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এই নিমিত্র উক্ত ধুন্চির আছি কথন নির্বাণ হয় না।

সহর হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমেই মল রোডে উপস্থিত হইলাম. তৎপরে ষতই অগ্রাসর হইতে লাগিলাম, ততই ইহার সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে চমংকত হইতে লাগিলাম। আহা। দেই প্রাশস্ত পথের কি রমণীয় দৃষ্ঠ ৷ ইহার কিয়দ্র অগ্রসর হইয়াই রাস্তার উপরিভাগে উত্তর-দিকে বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধি ছোট লাট বাহাছরের বিখ্যাত গ্রীষ্মাবাস ভবন শোভা পাইতেছে। অপরাহ্নকালে স্থানীয় গণ্যমান্ত ব্যক্তি এবং সাহেব বিবিগণ ও বিবিধ জাতি বিচিত্র জাতীয় পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া যথন বায়ুদেবনের জন্ম এই রুমণীয় পথে বিচরণ করিতে থাকেন, তথন এই রাস্তা এক অপূর্কা শ্রীধারণ করে। পথিকদিগের পতন ভন্ন দূর করিবার জক্ত মিউনিদিপাল বোর্ড হইতে পাহাডের ঢালদিকে বরাবর কাষ্ঠনির্মিত রেলিং প্রথিত আছে, আবার্ট্মধ্যে মধ্যে ইহা উপর অনেকগুলি বিশ্রাম-মণ্ডপ প্রতিষ্ঠিত থাকায় সকলেই 😎 ়ধ তথায় বিশ্রাম করিবার সময় দাদায় কালায় পরস্পর পরস্পরের দহিত আলাপ পরিচয়ে কত আনন্ত অনুভব করিয়া থাকেন, তাধার ইয়ত। নাই। স্ধ্যান্ত গমনের কিছু পুর্বে মল রোডে যে চৌরান্তা আছে, সেই চৌরাস্তা এবং পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহের অভিনব শ্রী নয়নপথে পতিত হইলে, এবং করুণাময় পরম পিতা জগদীখরের স্প্রীমহিমাদর্শন করিলে আ অহারা হইতে হয়। এই উচ্চ পার্ক ভা প্রদেশ দার্জিলিং সহরে যাহা कि इ (मिश्रितन, উহাতেই মুগ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই। সেই প্রশন্ত প্রধান রাজ্পণের উপার্ভাগে এক স্থানে টাউন হল আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে, ইহার সন্নিকটেই "শ্রবরি" নামে রাজনিকেতন, তাহার কিঞাং নিম্ভাগে আবার একটা মনোমুগ্ধকর স্থানর বাগান এবং ছোট লাট বাহাছেরের কাছারী বাতী। এই স্থান হইতে আরও কিছু দূর অপ্রাপ্তর হইলে "সমাধিকেঅ", মহারাজ কুটবিহারের "হারমিটেজ" নামক কুটা গর্পভারে আপন সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। মল রোডে যে সমস্ত প্রসিক্ত স্থান স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি, উহার কোন্টী বাদ দিয়া কোন্টীর প্রশাস। করিব, এই নিমিজ দার্জিলিং সহরকে স্থগ্রের সহিত তুলনা করিয়াছি। এই মল রোডের স্থাম প্রশাস্ত সমতলভূমি এবং স্থা রাজপথ সমস্ত দার্জিলিং সহর মধ্যে রার দ্বিতীয় নাই। কলিকাতার ভাষ এথানে সমতল ময়দান অভাবে এই মল রোডের উপরিভাগে নিন্দিট স্থানে ঘাড়নৌড় থেলা হইয়া থাকে। বলাবাহলা, এই সথের থেলা এখানেও বাদ পড়ে নাই। পাঠক-বর্ষের প্রীতির নিমিজ সেই মল রোডের তাদত হইল।

দার্জ্জিলিং ঠেশন হইচে সহরের মধ্যভাগ পর্যান্ত যে সমস্ত কুলী দেখিতে পাইলাম, ভাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ ভূটিয়া স্ত্রীলোক। ইহা-দের চেচারা অনেকটা অ্নদানীদিগের ভায় এবং আক্রতি প্রায় একই ক্রপ, অর্থাং কালপক্ষীর ভায় পার্থক্য দেখিতে পাওরা বায় না। এখানে কোন ভূটিয়ানীর কর্পে বর্ণনির্মিত কুগুল, কাহারও গলদেশে সোণার আমড়া-আঁটির ভায় বড় বড় প্লভোলা মালা, আবার কাহারও বা বৃহদাকার অর্পের মাত্লী অলক্ষারস্বরূপ অলে শোভা পাইতেছে। তাহাদের দেই স্থসজ্জিত বেশ-ভূষা দেখিলে কুলী বলিয়া কিছুতেই অনুমান করিতে পারা বায় না। এই সকল জী কুলীরা "নানী", বালক কুলীরা "কেটো", আর বুবা কুলীরা "ডোকোওলা" নামে খাডে।

ভানিটেরিয়মে অবস্থান করিয়া একটী উপরিশাভ হইয়াছিল, কেন না এথানে অবস্থানকালে সহযাত্রীদিগের নিকট স্থানীয় জ্ঞান্তর স্থান জলির অনেক সন্ধান পাইয়া সাধ্যমত সেই গুলির শোভা দর্শন করিয়াছিলায়। পর দিবস বালা হইতে বহির্গত হইয়া সর্বপ্রথনে রাজপথে উপস্থিত ইইলায়, এবং ইতপ্রতঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে নিকটপ্র এক স্থানে ভূটিয়া স্কুলের সম্মুখভাগে উপস্থিত স্থানা এতি তিয় এথানে ইংরাজী উক্ত শিকার বিভালয়ও বর্তমান থাকিয়া ইংরাজয়ায়য়য় মহিয়া প্রকাশ করিতেছে। এই প্রথমোক স্কুলে ভূটিয়া বালকগণ জাতীয় শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। এই স্কুলবাটী ইইতে আয়ও কিয়্মুল্ব অগ্রসর হইবার সময় স্কলপ্রপাতের গভার গজ্জন শুনিতে পাইলায়, এবং পরক্ষণেই একটা প্রকাশত বরণা দেখিতে পাইয়া, স্থান্তিত হইলায়। এই অনুচ্চ অস্তুত অস্তুত্ব অবলা "কোকতে যোৱা" নামে খ্যাত।

কোকঝোরা এক মনোমুগ্ধকর দৃখা ৷ ঝোরাটী এক অত্যুক্ত প্রকাও পাহাড়ের শিখরদেশ হইতে প্রবলবেংগ নিঃস্বরণ হইয়া নিজম পহিজ

মল রোচ্ডের দৃশ্য।

---

Sulov Fress, Calcutta.

হইবার সমন্ন স্থানে স্থানে পাহাড় পাত্রে বাধা পাইরা বেন আছাড় ধাইরা কলকলনাদে আপন মনে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার চতুদিকেই গিরি-শৃঙ্গ। নৃতন বাত্রীদিগকে তাহার সৌন্দয্য দেখাইবার জন্ত উচ্চশিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পর্কতের মধ্যভাগে রেলিং ঘেরা একটী অপ্রশন্ত পথ, দেই পথের স্থানে স্থানে এই স্রোতগামী কোকঝোরার মনোহর দৃশু দেখিবার নিমিত্ত এবং দর্শকদিগের বসিবার স্থাবিধার জন্ত বিতার বেঞ্চ পাতা আছে। ঐ সকল বেঞ্চের উপর বসিরা আহলাদিত মনে সেই কোকঝোরার কেণপুঞ্ স্রোতের মনোহর দৃশু নয়নগোচর হইলে আনন্দ অধীর হইতে হয়। বোধ হয় লীলামন্ন—হতাশ ক্ষম্ম যাত্রী, যাহারা এখানে স্বাস্থ্য পরিবর্জনের জন্ত আদেন,—তাঁহাদিগকে রোগ, শোক, তাপ প্রভৃতির কবল হইতে আনন্দোৎপাদনের নিমিত, এই নির্জন স্থানে এরপ একটা অস্তুত ঝরণার স্প্রীকরিয়াছেন।

কোক ঝোরার অপুর্ক্ষ সৌন্দর্য্য এই রপে নয়নগোচর করিয়। ইহার অনতিদ্রে একটা স্থানর স্থাজিত বাটা দেখিতে পাইয়। সেইদিকেই অগ্রসর হইলাম। স্থানীয় লোকদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, এই স্থানর বাড়ীখানি বর্জমানাধিপতির। ইহা এক অপুর্ক্ষ সাজে সজ্জিত হইয়। "রেয়রালম" নামে শোভা পাইতেছে। অবগত হইলাম, মহারাজ অবসর মত সদলবলে এখানে এই বাটাতে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম স্থ অস্তুত্ব করিয়া থাকেন। রাজবাড়ীয় আরও কিছু উপরিভাগে ভাগাবান লালা বনবিহারা কপুর মহাশয়ের পর্কত-আবাস, ভাহার পরই বর্জমান রাজপ্রেটের কাছারা বাড়ী বিরাজিত। এই কাছারা বাড়ী হইতে আরও কিঞ্ছিও উপরে আরোহণ করিলেই রেল লাইন দৃষ্টিগোচর ইইতে থাকে। কুই রেল পথের দক্ষিণদিকে যশ ভাগামান বালালীর গ্রেষ্ধ সিভিলিয়ান সার রমেশচক্ত দত্ত মহাশয়ের "বাসাভিল।" নামক

বিশ্রামাগারের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইলাম। লাগাভিলার সন্ধিকটে কলিকাতা নিবাসী স্থনামখ্যাত এটার্টি শ্রীযুক্ত নিমাইটাদ বস্থ মহাশয়ের পর্বতাবাদ শোভা পাইতেছে। উপরোক্ত এই সকল ভাগ্যবানদিগের, আরও অপরাপর কতকগুলি বিশ্রামাগারের শোভা দেখিয়া নয়ন্চরিভার্থপূর্ব্বক দেদিনকার মত স্থানিটেরিয়মে প্রতাগ্যন করিলাম।

পর দিবদ স্কালে বল্পবাল্পব স্কলে মিলিভ হট্যা এথানে জলা-পাছাত নামে যে পর্বত আছে, তাছার দৌল্ট্য দেখিবার জ্বল যাত্রা করিলাম। এদিন প্রিমধ্যে কত থ্যাবরা নাকি ভটানী ও নেপছা ললন। দিগের সহিত নূতন বন্দুদেগের সাহায্যে, নানা প্রকার কথাবার্ক্তা কহিয়া তাহাদের আচার-বাবহারের বিষয় শুনিতে শুনিতে যথাসময়ে সহব হইতে বহু দ্ব "জ্লাপাহাডের" পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই গিরিশুঙ্গের উপরিভাগ প্রায় সমস্ত স্থানই সমতলভূমিতে পরিণ্ড. কারণ এই সানে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের দৈন্য সকল অবস্থান করিয়া থাকে। এখানে এই সকল খেত দৈল্পদিগের নানা বর্ণের পোষাক এবং বিবিধ বর্ণের গুল্ল ও জবৎ ময়লা রংএর তামু সকল থাটান থাকার, ব্দুভবাস্টী যেন এক নতন সাজে সজিত হইয়া, গিরিশঙ্গের শোভা ুশুরুন করি-তেছে। জলাপাহাডটা দাজিলিং সহর হইতে ৭০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত এই সেনানিবাদের এক পার্ম হইতে অভ্রেড্ট্ জগ্রিখ্যাত মহাকায় "এভাবেই এবং কাঞ্চন-জভ্যার" অন্তত ক্ষাণ দুখ্য দুর্শন করিয়া জীবন ও নয়ন চরিতার্থ করিলাম। এই স্থানের দক্ষিণ্দিকের দুখা সেঞ্চালের নিবিড বনালি থেন তরকায়িত মহা সমুদ্রের ভায় অনতে মিশিয়া গিয়াছে—উত্তরদিক উন্মুক্ত, কেবলই পর্বতশ্রেণী থরে থরে মেঘেরস্কার সজ্জাকৃত। এইরূপে সেদিন কেবল জলাপাহাড়ের সৌন্দর্য্য দেখিয়াই বাস্বাটীতে প্রত্যাগমন করিলাম। কারণ এই অত্যুক্ত জাঁকা-ক্রি পর্বতে আরোহণ করিয়া মতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল।ম। প্রথমে এই অতায়ত গিরিশঙ্গে উঠিবার সময় এখানকার এই বাঁকা পথ অতিক্রম করিতে করিতে মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ভাবিয়াছিলাম যে, যাত্রীদিগকে হায়রাণ করাইবার জন্মই এই পাহাড় পথটা এরূপ অবস্তায় প্রস্তুত করা হইয়াছে, কিন্তু দলস্থ এক বন্ধুর নিকট উপদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ সূত্রম অওহিত হইল। কারণ তাহার নিকট উপদেশ পাই-লাম ে, পাহাভের উপর পথ প্রস্তুত করিতে হইলে এইরূপ আঁকা-বাঁকাভাবেই নির্মিত হইয়া থাকে, ইহার ফলে উপরে আরোহণ করি-বার সময় ক্রমে অফ্রেশে অগ্রসর হইতে পারা যায়, স্কুভরাং প্রত মারোৎণের স্থবিধার জভাই এরূপভাবে পথটা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কেন না, পর্বত বিভাগের মুত্তিকা একে স্বভাবতঃ কঠিন, ভাগ বালুক। ও ছোট বড় কাঁকর মিশ্রিত, ফলতঃ এই সকল স্থান অংতিক্রম করিতে যেরপ কষ্ট সহা করিতে হয়, তাহা ভক্তভোগীমাত্রেই ব্ঝিতে পারেন। দে যাহ। হটক, এইরপে এখানকার সেনানিবাদের সৌন্ধ্য দশ্ন করিয়া মনে মনে ভগবান হজ্জরলিকের শ্রীচরণ ধ্যানপূর্বক দার্জ্জিলং সহরের মায়া তাগে করিলাম।

## **मिक्ष**न

দাৰ্জ্জিনিং সহবের তানিটেরিঃমে বিপ্রামের পর, পূর্ব্বোক্ত বন্ধ কয়-জনুরে নিকট এবং স্থানীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিঃ।, তৎপর দিবস সিঞ্চলের শোভা দেখিবার জন্ম প্রস্তুত হইলাম। এই সিঞ্চল পাহাড়ের শোভা দার্জিলিং হইতে দর্শন করিতে হইলে জ্লা-পাহাড়ের পার্যাঞ্জিলিং হইতে দর্শন করিতে হইলে জ্লা-পাহাড়ের পার্যাঞ্জিলিঃ চুবিয়া, বুন নামক উপনে অবতরণপূর্বক তথা হইতে সঞ্জল পাহাতে ঘাইতে হয়, সিঞ্চল দার্জ্জিলিং হইতে অন্ন সাং
মাইল দ্রে অবস্থিত। সহযাত্রী বা বন্ধুদিগের নিকট স্থানিটেবিয়:
উপদেশ পাইয়াছিলাম যে, সিঞ্চলে কাঞ্চন-জজ্বার সৌল্মী দুর্দ্দর ইবল প্রাতে ৬॥টা হইতে ১১টার মধ্যে তথায় উপদ্বিত হইতে
হয়, এই নির্দ্ধারিত সময় অতিবাহিত হইলে পর এখানকার দর্পনীঃ
বৌল্মী দৃষ্টির বহিত্তি হইয়া থাকে। তাহাদের নিকট এইরপ উপদেশ
পাইয়া সাধামত ত্রাস্তভাবে যত শীঘ্র পারিলাম, তত শীঘ্রই তথায় উপতিত হইলান। এইরপে বথাসময়ে সদলে সিঞ্চলে উপস্থিত হইয়া,
ইহার প্রতি থিরচিতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র যেন ক্রছে সলিলয়াদি
গ্রপত ভেদ করিয়। উর্দ্ধে অবস্থিত রহিয়াছে, আবার স্থাকিরণে উহার
শিশ্বদেশ ঠিক্ ক্রণিতে আরত বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। তারবানের
স্কৃষ্টির কি মাহাত্মা, এই স্থানে স্থাদেব প্রাতে যত উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন, ইহার সৌল্মী ততই যেন রং বেরংএ চিত্রিত হইয়া সজ্জিত
হইতে লাগিল। আহা! এই মহান্ দৃশ্য যিনি একবার দেখিবেন,
তিনিই মুঝ্র হইবেন সন্দেহ নাই।

দিঞ্চল হিমালয়ের সমভূমি হইতে দশ-বার হাজার ফিট উচ্চে আব-স্থিত। এই অত্যাত স্থানে উপস্থিত হইলে অ্থাং নেপান ও দিকিমের মধ্যবর্তী গিরিশিথরে দণ্ডায়মান হইলে দক্ষিণে অনস্ত সৌলর্থোর আধার "কাঞ্চনজন্তা", এবং বামে জগদিখ্যাত সর্ব্বোচ্চ গিরি "এভা-রেষ্টের" ভীমকান্ত মুর্তি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার পশ্চিম-দিকের দৃশ্য বার মাইল দ্রবর্তী পাহাড়ে অবস্থিত। এই সান হইতে যেখানে রণজিতের ক্টেক স্বভ্সেলিল ভিত্তাশাখার হরিদ্ব বারিরাশির সহিত মিশিয়াছে, সেই স্থানের মনোমুগ্রকর অপূর্ব শোভা নয়নগোচর ইইলে মনে হয়, মানবজীবন সার্থক ইইল। যিনি নিঞ্চলের প্যাহেড

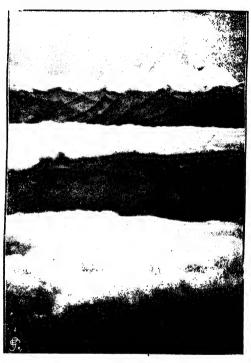

কাঞ্চনজ্জ্বার মেঘরির দৃশ্য। [১৫১ পৃঃ

Sulov Press, Calcutta.

হইতে তুষারারত তুহিন-গিরি দেখিয়াছেন, বোধ হয় তিনি ইহজমে কথন এই সৌন্ধ্য তুলিতে পারিবেন না। এই গিরিশ্রেণীর উপর ২৮ হাজার ফিট উর্দ্ধে কাঞ্চনজ্জ্বা আপেন শোভা বিতার করিয়া আছে। পাঠকবর্গের প্রীতির জন্ম ঐ বিখ্যাত কাঞ্চনজ্জ্বার মেঘরীর একটা দৃষ্ট প্রদত্ত হইল।

অক্টোবর এবং নভেম্বর মাস ব্যতীত অন্তান্ত সময়ে, বিশেষত: বর্ষাকালে এথানকার সৌন্দর্যা কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ
এইমাত্র যে স্থান পরিকার দেখিতে পাইবেন, মুহুর্ত মধ্যে সেই স্থান
আবার মেবাছেল হইয়াছে, স্ত্তরাং ঐ সময় ইহার সৌন্দর্য্য সতত নষ্ট
হইয়া থাকে। এইয়পে কাঞ্চনজ্জ্যার শোভা দর্শন করিয়া এখান
হইতে রেল্যোগে ভগ্বান পশুপতিনাধের দর্শন আলৈ নেপাল যাত্রী
করিলাম।





## পশুপতিনাথ

দার্জিলিং ইইতে ভগবান্ পশুপতিনাথ দর্শনেচ্ছুক যাত্রীদিগকে বেলবোগে প্রথমে সিগৌলি, তথা হইতে পৃথক্ ১০ জানা ট্রেণ ভাড়া দিয়া নেপালের সঞ্লিকটে রক্সোল নামে যে টেশন আছে, তথায় অব-তরণ করিতে হয়।

সিগৌল পুর্বে নেপালরাজ্যের সীমা মধ্যে ছিল, কিন্তু ১৮১৬ খুঃ
ইংরাজরাজের সহিত নেপালরাজের যে সন্ধি হয়, তাহা কি এ নিদিট
দিন হইতে নৈনিতাল, মস্থার, সিগৌলি প্রভৃতি রমণীয় প্রদেশ সকল
নেপালরাজের হস্তচ্যুত হইয়ছে। রক্সোলে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়
পাহাড়ীদিগকে বাস করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। টেশনের জনতিদ্রে বাজার ও যাত্রীদিগের বিশ্রাম করিবার পাছশালা প্রতিষ্ঠিত থাকায়,
এই অপরিচিত ছানে বিদেশী যাত্রীগণ নানা বিষয়ে বিবিধ প্রকালর এ
সাহায্যপ্রাপ্ত পাইয়া থাকেন। কারণ প্রথমতঃ এই স্থানে জনেক
প্রকার ভিন্ন শ্রেণীভূক পাহাড়ীগণ, এবং ব্যবদা উপলক্ষে নানা
হানের বিবিধ ধর্মাবল্মীয় লোকদিগের একত্র অবস্থান থাকাতে, এ

প্রদেশের অনেকটা আচার-ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া হায়। স্থানীয়া বাজারে আবঞ্চক মত খাত্য-সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আপন রুচি অফুসারে আহারপূর্ব্যক পাত্যালায় বিশ্রাম সুথ অফুভব করিতে পারা যায়।

যে সকল যাত্রা এথান হইতে ইাটাপথে ভগবান পশুপতিনাথের দুৰ্ম অভিলাষ করিবেন, তাঁহাদিগকে এই স্থান হইতে পাৰ্বেলা ৮০ মাইল ছুর্থম পথ অতিক্রম করিয়া নেপালের রাজধানী কাটামুও বা कां उत्भावा महत्वत्र संशालक । দয়। তীর্থ স্থানে পৌছিতে ছইবে। এক-দোলের স্বিকটে বিবিগঞ্জ নামে একটা প্রসিদ্ধ পল্লী আছে, যভাপ কোন যাত্রীর মোট পুটলী অধিক থাকে এবং গাগুীওলা (মুটে) আবিশ্রক হয়, ভাহা হইলে এখানকার নিয়মানুসারে নেপালরাজের যে সকল কাছারী বাড়ী আছে,তথায় উক্ত গাঙীওলার মজুরী চ্ক্তি করিয়া যাত্রীর নিজের নাম, ধাম কি উদ্দেশে এথানে আসা হইয়াছে, তৎসঙ্গে দেই মুটের নাম ও ঠিকানা রেজেপ্রারী করিয়া লইতে হয়। এই গাণ্ডী ওলার নাম রেজেটারী করিবার তাৎপর্য্য এই যে, যক্তপি কোন বিদেশী যাত্রীর অসাবধানবশতঃ স্থানীয় কোন চত্র গাণ্ডী ওলা স্থাবিধা-বোধে কোনরূপ মালপত লোকসান করে বা আগন গস্তব্য স্থানে ্পলাইয়া যায়, তাহা হইলে রেজেষ্টারী করার ফলে নির্দিষ্ট কাছারী বাড়ীতে রিপোর্ট করিলে রাজকর্মচারীরা বিনা থরচার ও বিনা আপত্তিতে তাহার সন্ধান করিয়া উক্ত নষ্ট দ্রথা-সামগ্রী উদ্ধার করিয়া রাজার মহিমা প্রকাশ করিতে থাকেন।

একটী গাণ্ডী ওলার নাম রেজেইরী করিতে অভাব পকে সরকারে স্থানীয় ছয় গণ্ডা চেপুরা জমা দিতে হয়। এইরূপ রেজেইরীর পর তিনি উক্ত আফিন হইতে বিনাবারে একথানি সহর মধ্যে প্রবেশের জায়ুপুথকু ছাড়ুপুত্র প্রাপ্ত হইবেন। বলাবাহল্য, যাত্রী বিদেশী হইকে যন্ত্রপি তাহার গাওীওলা আবশ্যক না ও হয়, তগাণি কি উদ্দেশে তিনি সহর মধ্যে প্রবেশ করিবেন, উহা পত্রদারা যে কোন কাছারী বাড়ীতে আবেদন করিতে হয়, ইহার ফলে তিনিও একথানি সহর প্রবেশের পাস পাইবেন, কিন্তু যন্ত্রপি কোন বিদেশী যাত্রীর উপর তাহাদের সন্দেহ হয়, অর্থাৎ কুঅভিপ্রায়ে আসিয়াছেন বিবেচনা করেন—তাহা হইলে সেই ব্যক্তির অতর্কিতে স্থানীয় গুপ্তচরেরা তাহার গাতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিয়া তব্ব সংগ্রহ করিতে থাকেন। বিরিগঞ্জ বা অপর কোন কাছারী বাড়ী হইতে সহর প্রবেশের যে পাস পাওয়া যায়, নেপাল সহরের মধ্যে যাত্রা করিবার সময় রাজকর্মাচারী বা পুলিস প্রহরীদিগকে সময় মত উহা দেশাইতে হয়, অত্রব এই পাস্থানি স্বাবধানে অতি যত্নের সহিত রাধিতে হইবে।

আমাদের ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের ষেরূপ ১১ টাকার বোল গণ্ডা প্রমাণাওয়া যায়, তথার সেইরূপ ইংরাজ রাজত্বের একটা প্রচলিত টাকা বদল করিলে ত্রিশ গণ্ডা চেপুয়া পাওয়া যায়, এইরূপ একথানি ১০১ টাকার নোট বা একথানি গিনি বদল আবশুক হইলে স্থানীয় অধিবাদীয়া আগ্রহের সহিত চারি আনা বা পাঁচ আনা বেশী দির' পাকেন মহর কলিকাভায় যেরূপ বিলাভী সিলিং বা ফ্রোরিনের আদের অধিক অর্থাণে মৃল্য বেশী পাওয়া যায়, এথানেও বোধ হয় সেইরূপ এয়চেঞ্লের ছবের নিমিত মৃল্য বেশী পাওয়া বায়, এথানেও বোধ হয় সেইরূপ এয়চেঞ্লের ছবের নিমিত মৃল্য বেশী পাওয়া বায়,

গিরিগঞ্জ হইতে তীর্থ স্থানের পাদদেশ পর্যান্ত যে সমস্ত প্রধান প্রধান পাস্থনিবাস আছে, ঐ সকল পাস্থনিবাসের সরিকটেই ঘাত্রী-দিগের স্থবিধার্থে এক একটা গাঙীঙলাদের নাম রেছেপ্রারী করিবার ডিপো আছে। রক্সোল হইতে নেপাল সহরের রাজধানী কাটামুগু বা কাটমোরা অনুনন ৭৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এই প্রশিক্ত পূর্বে যত গুলি পাস্থনিবাস আছে, তন্মধ্যে সোমরা-বাসা, হেতুরা, ভীমপেদী। এই ক্যুটিই প্রসিদ্ধ।

প্রতি বংসর শিবচতুর্দশীর সময় এখানে ভগবান পশুপতিনাথের দুর্শনের কালাল হইয়া কত দূরদেশ হইতে কত ভক্তগণের স্মাগ্ম হয়, তাচার ইয়তা নাই। এইরপে ঐ সময় তীর্থ স্থানে সেই সকল যাত্রী-সমাগ্রে এক মহা মেলা হইয়া থাকে। এই শিবরাত্রি মেলা উপল**ক্ষে** মাত্র ছয় দিবদ ভগবানকে দর্শনের নিমিত্ত সহর প্রবেশের জন্ম রাজা-জ্ঞায় কাহাকেও পুথক পাদ লইতে হয় না. এ নিয়ম বছকাল হইতে প্রচলিত আছে। কাটামুও সহর হইতে তীর্থ স্থান অন্নে তিন মাইক দুরে অবস্থিত। রক্ষোল হইতে ভগবান প্রপ্তিনাথের মন্দির ৮০ মাইল, এই তুর্গম প্রশস্ত পৃথিমধ্যে যে সমস্ত পাছনিবাস আছে, যাত্তীরা যে স্থানে সুবিধা বিবেচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সেই স্থান ছইডেই গাণ্ডী ওলা নিযুক্ত করিতে পারেন, ইহাতে কোন আপত্তি নাই। বলা-বাহুলা,মেলার সময় ব্যতীত অপর সময় যথানিয়মে যিনি ধরচ জমা দিয়া এক স্থানে গাণ্ডীওলার নাম রেজেটারী করেন. তাঁহাকে আর অপর কোন স্থানে পৃথক জনমা বা তাঁহাদের নাম লেখাইতে হয় না, এইক্লপ বেজে টারীর ফলে সালিআনা সরকারে বিস্তর টাকা জমা হইয়া থাকে 1 আমরা মেলার সময় যাই নাই, সুতরাং আমাদের সহর প্রবেশের জ্বন্ত পুথক পাদ লাইতে হইয়াছিল।

রক্সোলের সন্নিকটে রোং নামে এক প্রকার পার্বতা জাতি বাস করিয়া থাকেন, উহারা বৌদ্ধ ধর্মাবলছীয় এবং সিকিম পর্বত বিভাগের আদিম নিবাসী বলিয়া খ্যাত। ইহারা অভ্যন্ত বলিষ্ঠ, সরল স্বভাব-গম্পন্ন এবং শাস্ত্র প্রকৃতির লোক, অধিকন্ত বিদেশী লোক পাইলে এ জাতি আ্থাহের সহিত আলাণ পরিচয় করিয়া থাকেন। কলহ বা বিবাদ কিরপ—তাহা এ জাতি জানেন না বলিলেও অত্যক্তি হয় না। ইহ্ছ দের মধ্যে স্ত্রী বা পুরুষ উভয়েই প্রায় একই পরিচছদে মবস্থান করেন, আবার পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগের ভায় খঞ্পবিহীন অবস্থায় অবস্থান করের। করের থাকেন। স্থতরাং ইহাদের মধ্যে স্ত্রী বা পুরুষ ভেদ করিতে ইইলে কেবল তাহাদের বেণী দেখিয়া চিনিয়া লইতে হয়, কারণ স্ত্রী: লোকেরা ছইটা আর পুরুষেরা একটা বেণী রাখিয়া আপন মাপন মতকের শোভা বিভার করিয়া থাকেন। ভৃতপ্রেতকে এ জাতিয়া অত্যক্ত জয় করিয়া থাকেন, ঐ সকল ভয়য়র অস্কৃত জয়বদিগের হয় হয়তে পরিত্রাণ পাইবার জয়, কেহ লামাদিগের অস্থি, কেহ কেশ, আবার কেহ বা তাহাদের নথ ষদ্ধের সহিত মাছলী মধ্যে কবচের ভায় রক্ষা করিয়া আপন আপন হত্তে বা কঠদেশে ধারণ করিয়া থাকেন। নেপাল সহর মধ্যে গুর্থা, নেওয়ার, মগর, গুরুম, নিয়্, কিরাটা, ভূটিয়া এবং নেপচাগণকে অধিবাদীয়পে অবস্থান করিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

নেপালে যেমন বিচিত্র জাতির বসবাদ আছে, সেইরূপ তাঁহাদের আরুতি ও বর্ণের বৈচিত্র দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেং বা উজ্জ্ব গৌরকাস্তি, কেং বা শুম বর্ণ, কেং বা দীর্ঘারুতি আম্যা সন্তানের ভাষা; সকলকেই কিন্তু ব্লিষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

নেপালে দাসত্ব পথা পূর্ণমাত্রার প্রচলিত। প্রত্যেক ধনী গৃহত্তের বাটীতে ক্রাত দাসদাসীতে পরিপূর্ণ। কাহারও অবস্থা মন্দ হইলে তিনি অবাধে আপেন স্ত্রা, পূত্র কিন্ধা কল্যাকে মূলা গ্রহণ করিয়া বিক্রমূকরেন, ইহাতে সমাজে তাঁহাকে দোষনীয় হইতে হয় না। দাস অপেক্ষা দাসীর মূল্য অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই দাসী স্বরণা কিন্ধা যুবতী হইলে তাহার মূল্য আরও অধিক হয় ় বলা-

বাহলা, এই সকল দাসাঁগণ প্রভুৱ সন্তান পর্তে ধারণ করিতে পারিলে ঝাপনাদিগকে সৌভাগাবতী জ্ঞান করে,কারণ ইহার ফলে তাহার চির-দিনের মত জাবিকা নির্বাহের সংস্থান হয়,অধিকত্ত ধনী ব্যক্তির বাটাতে অব্যানের জন্ম সমাজে তাহার পদম্যাদাও বুদ্ধি পায়।

নেপালে যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতি বাস করেন, তন্মধ্যে বেশীর ভাগ ভূটিয়াগণই অতি সহজে আপনাদের সন্তানসপ্ততি বিক্রম করিয়া থাকেন। অনেক গৃহত্ব ঋণদায়ে আপন পুত্র কস্তাকে বন্ধক রাথেন, ঐ ঋণ আবার কোনরপে পরিশোধ করিতে পারিলেই তাহাদের দাসভ্ব মোচন হয়।

নেপালে শিল্প-বাণিজ্যের কোনকাপ আড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে এখানে অত্যস্ত মোটা স্থৃতার এবং মোটা রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইহা থাকে। নেপালে এক প্রকার কাগজ উৎপন্ন হয়, উহা সহজে ছেড়েনা। পিতল কাঁসার বাসন এবং হাতার দাঁতের নিশ্বিত শিল্প বস্তু এখানে বিস্তুর প্রস্তুত হইন্না থাকে।

বোং এদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই চাটাই, বংশ এবং বৃক্ষাদির সমষ্টিতে গৃহাদি নির্দ্ধাণ করিয়া বসবাস করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে যাহারা সমৃদ্ধিশালা, তাহারাই প্রস্তর্বও এবং কাষ্টাদি সংযোগে স্থানর পাকা গৃহ নির্দ্ধাণ করাইয়া বসবাস করেন, এইরূপ পাকা গৃহ তাহাদের এক-তল, বিতল ও ত্রিতল পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন পূজনীয় বা পরিচিত ব্যক্তির সহিত তাহাদের সাকাৎ হইলে পরপার সমাদর, সম্মান বা কুশল জ্ঞাপনার্থ সকল দেশেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ সঙ্কেত আছে, কিন্তু এই রোং জাতির সক্ষেত্তক প্রণাম, নমন্তার বা সেলাম যাহাই বলুন না কেন, এক কোতুকাবহ দুখা। ইহাদের পরস্পার পরস্পরের সহিত সাক্ষাণে হৈইলে সেই ব্যক্তিকে সন্ধান দেখাইবার জন্ত উভ্ন পক্ষ হইতেই

প্রথমে জিহ্বা ও দস্ত বাহির করেয়া মন্তক স্পানন এবং নথাবাত কারতে থাকেন, এইরূপ করিবার ফলে তাহার যথোচিত অভ্যর্থনা করা হয়।

রক্সোলে অবস্থানকালে স্থানীয় লোকানীদিগের নিকট সংবাদ পাইলাম, এই দীর্ঘ তুর্গম পথ অতিক্রম করিবার জন্ত শিবচতুর্দশীর মেলা ব্যতীত অপর সময় কিছুতেই কোনরূপে আবেশুক মত যান ৰাহনাদি ভাটা পাওয়া যায় না. যত্তপি কাহারও বিশেষ আবশুক হয়. তাহা হইলে তাঁহাকে এখান হইতে সহর মধ্যে লোক পাঠাইয়া উহা সংগ্রহ করিতে হয়: তাহাদিগের নিকটে এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়া আমরা অভাক চিকারিত হইলাম, কারণ এই অপরিচিত ছর্গম ৮০ মাইল পথ ইটোপথে কিরুপে অতিক্রম করিব, ইহাই ভাবনার প্রধান কারণ হইয়াছিল। দে বাহা হউক, এখান হইতে তীর্থ হারে সাহদ-পুর্বাক অগ্রসার হুইব-না খদেশ প্রত্যাগমন করিব, এইরূপ চিন্তা করি-তেছি এবং এক মনে এক প্রাণে ভগবান পশুপতিনাথের খ্রীচরণ ধ্যান করিতেছি, এমন সময় সহর হইতে ছুইজন সমুদ্ধিশালী উচ্চপদস্থ ব্যক্তি খাটোলীতে আরোহণ করিয়া এখানে উপস্থিত হুইরাই ভাষাতে । চুক্তি ভাডা মিটাইয়া দিলেন তদ্ধনি স্থানীয় লোকদিগের উপদের ত আমরা ঐ ছ-থানি খাটোলী ভাড়া করিবার চেষ্টা করিলাম. কিন্তু খাটোলী-ওশারা তীর্থ স্থান পর্যান্ত যাইতে অখীকার করিল, অবশেষে নানা অকার প্রলোভন ও কুটতর্কের পর তাহার। নীমগিরিপর্বতশ্রেণীর মুগ দেশস্থিত ভামপেদী নামক জান প্রযান্ত প্রত্যেক থাটোলীর ৭, টাকা ভাড়া চুক্তি করিলা বাইতে স্বাকৃত হইল। রক্দোল হইতে এই স্থান অন্যান চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত। ভাহাদের নিকট উপদেশ পাইলাই, ভীমপেদী হইতে আবার পুগক ঝাম্পান বা দাঁড়ীর বাহায্যে তীর্থ স্থানের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইতে পারিব, এইরূপে উৎগাহিত হুইয়া

মৰশেষে থাটোলীওলাদের প্রস্তাবেই সাক্ষত হইরা পশুপতিনাথ দর্শনের কাঙ্মাল হইয়া শুভ যাত্রা করিলাম। এ দেশীয় একথানি থাটোলী একজন আবোহীকে তিনজনে বহন করিয়া থাকে। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত সেই থাটোলীর একথানি চিত্ত প্রদত্ত হইল।

এইরপে উক্ত হইথানি থাটোলীর সাহায্য পাইরা তাহাদের সহিত্ত নানাপ্রকার গল করিতে করিতে কেহ পদত্রজে, কেহ বা থাটোলীতে জারোহণপূর্বক এখানকার হুর্নম পথ অতিক্রম করিয়া নির্দিষ্ট হান ভীমপেদীর পদপ্রাস্তে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ভীমপেদী এক পর্বতের উপত্যকার উপর অবস্থিত।

রক্দোল হইতে ভীমপেদী—এই প্রশন্ত তুর্গম পথ কিরপে অতিক্রম করিয়াছিলাম, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইল। রক্দোলের পাছনিবাস হইতে অন্ন এক মাইল পথ অগ্রসর হইয়া বিরিগঞ্জ নামক এক চটীতে উপস্থিত ইইলাম। বিরিগঞ্জ একটী ছোট সহর, এখানে যাত্রীগণ এবং গ্রামবাদীদিপের চিকিৎদার স্থবিধার্থে নেপাল গভর্গমেন্ট ইইতে একটা ইাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত আছে। পথিমধ্যে মহারাজের স্ক্রম্মর শীতাবাদ দর্শন করিলাম। এই বিরিগঞ্জের পাছনিবাসে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর যথন এখান হইতে বিশাল প্রাপ্তরে আসিয়া পড়িলাম, তথন কোখা হইতে প্রাণে ভর উপস্থিত হইল। কারণ অপরাহ্মকালে বাহকেরা ও আমাদের সঙ্গী কুলীরা যথন আমাদের সকলকে লইয়া এক জন্মর পথের মধ্যে প্রবেশ করিল, তথ্ন ভয়েও ভ্রুমর প্রাণ ওঠাগত হইল, কুলীরা আমাদের অবস্থা অবলোকন করিয়া বলিল, শবাবু! ভয় করিব্রুনা, এইরূপ জনলমর পথ একণে আমাদিগকে অন্যন চারি জ্রোশ অভিক্রম করিছেও হইবে, তাহার পর বসতিপূর্ণ পল্লীতে উপস্থিত হইব। অগত্যা তথহাকের বাকেয় আখাদিত হইয়া এই গুর্গম জনমানবহীন

জঙ্গল পথ অভিক্রম করিবার সময় চোরের ভায় নিঃশব্দে ভগবান পল্প-পতিনাথের প্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে উৎক্ষিত ফদয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বলাব। হলা, এই খাপদসকল প্রশস্ত জন্মল প্র অতিক্রম করিবার সময় কানামাছিও মশার দংশনে আরও আমা-দিগকে কাতর করিয়া তলিল। একটী কথা এখানে বলিবার আছে. এই পার্বত্য জঙ্গল পথ অতিক্রম করিবার সময় পথিকেরা সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়েন, ঐ সকল ক্লান্ত পথিকদিগের শান্তির নিমিত্ত সদাশয় নেপাল বাজময়ী "মহাবাজ দেবশামসেয় স্বীয়া স্থীয়া প্তীব নাম আক্ষয় করিবার অভিলাষে ঐ প্রশস্ত জঙ্গল পণের স্থানে ভানে জলের কল প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া পরিশ্রান্ত যাত্রীদিগের কত উপকার এবং কত পুণা সঞ্জ করিয়াছেন, তাহার ইয়তা নাই। প্রত্যেক জলধারার উপর দেব-নাগ্রী অক্ষরে তাঁহার পত্নী "ক্মাকুমারীর" নাম জাজ্চণামান লেখা আছে। আমরা এই সকল প্রতিষ্ঠিত কলের জলপান করিয়া ত্থিলাভ-পূর্বক মহারাজের কার্ত্তি ও বদান্ততা স্বীকার করিতে লাগিলাম। এইরূপে অতি কটে সম্ভর্পণের সহিত বিছাকরি নামক জনপাদপুর্ণ প্রানিবাসে উপস্থিত হইয়া যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইলাম। সে রাত্রি 🕆 ,র অবস্থান করিয়া পর দিবদ জল্যোগের পর ব্থাদমরে ভগ্রানের প্রিত্ত নাম উচ্চারণপূর্বক পুনরায় অগ্রদর হইতে লাগিলাম। এ পথও অতি ভয়া নক—কেবল বালুকা ও লুডি পাথরাচ্ছন: একটা পার্বতা জলশন্ত নদী-ৰক্ষ পথ ভেদ করিয়া কেহ থাটোলীতে, স্থাবার কেহ বা পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এথান হইতে বহু দুরব্যাপী কাটামুও সহর পর্যাস্ত এইরূপ ভয়াবহ স্থান অতিক্রম করিতে হয়। ক্রমে এই নদীপথে যত অংগ্রমর হইতে লাগিলাম, তাহার গুই পার্স্বে গভীর ক্ষদলায়ত পর্বত সকল উন্নত মন্তকে দাঁডাইয়া আমাদিগকে যেন ভগবান প্রুণতিনাথের দর্শন পথ দেখাইতে লাগিল; চারিদিক্ নিস্তর্ধ। দিবাভাগেই পাহাড়ী ঝিলিগা ঝিঝি শব্দ করিতেছে—আবার মাঝে মাঝে পর্কতের গাত্র বহিয়া ঝরঝর করিয়া ঝরণার জল পতিত হইতেছে। এই সকল চারিদিকের স্থান্দর শান্ত সৌন্দর্য্য দর্শনে আমাদের প্রাণ বিশ্বরে পুলকিত হইতে লাগিল। কোথাও পার্কত্য নদী কলকলরবে অমিত-বিক্রমে গর্জনসহকারে লম্পাঞ্চ করিতে করিতে নীচে অবতরণ করিতেছে, কোথাও বা জনপাদশ্রা, আবার কোথাও বা ছ-এক ঘর বদতি উকি মারিয়া আমাদিগকে আখাদপ্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমাগত পাহ্শালার পর পাহ্শালায় বিশ্রাম করিতে করিতে হক্সোল হইতে তৃতীয় দিবসে ভীমপেদীর পাছনিবাসে উপস্থিত হইলাম। এই পাছনিবাসে একতল ও বিতল বিশ্রামাগার পাওয়া যায়, এবং এখানে সতত বিতর যাত্রীর সমাগমও হইয়া থাকে, কিন্তু যাত্রীদিগের জঠরানল নির্তির উপায়—মহিষের ভ্রাণ, মোটা চিড়া ও মোটা চাউল ভিয় আর কিছুই নাই।

এখানে গাণ্ডী ওয়ালাদের চুক্তি ভাড়া মিটাইয়া দিয়া উহাদিগকেই সঙ্গে লইয়া ঝাম্পানের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু গুর্ভাগ্যবশতঃ কোন এক-খানি ঝাম্পানের সংগ্রহ করা দ্রের কগা—ইহার সন্ধান পর্যান্ত পাইলাম না, তখন হতাশ প্রাণে কিন্ধপে ঝাম্পান পাইব—এইন্ধপ চিন্তা করি-তেছি, এমন সময় রক্দোলের ভায় এখানকারও অধিবাদীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম যে, পূর্বাহে এখান হইতে সহর মধ্যে পত্র হারা বা লোক পাঠাইতে না পারিলে কেনিন্ধপে উহা সংগ্রহ হইবে না। একে এদের্শ আমাদের অপরিচিত, সকলকার কথা ব্রিয়া ওঠা কঠিন, তায় লোকাভাব, স্বস্থাং ঝাম্পান সংগ্রহ করিতে না পারিয়া বাধ্য হইয়া. গাধী ওগাদের সাহিত এখান হইতে ইটাগেথে এই পার্বহা গণের শোভা

দর্শন করিয়া নেপালের রাজধানী কাটামুও সহরে যাইতে মনস্থ করিলান। যে কুণীলোক আমাদের সঙ্গে ছিল, তাহারা আমাদের ছঃখে কাতর হইয়া প্রাণপণে তেটা করিতে করিতে স্থানীয় চারিথানি কার্পেট সংগ্রহ করিয়া আনিল। ইহাতে আমরা বিশেষ উপকৃত হইলাম, কারণ রক্সোল হইতে ভীমপেদী পর্যন্ত আসিতে যে কিরূপ কটিছে ভূকভোগী না হইলে কেহই অস্থ্যান করিতে পারিবেন না। এই ভূর্গন পথ পার হইয়া ভীমপেদীতে উপস্থিত হইলেই আমাদির কটের অব্যান হইবে—এইরপই ভ্রদা ছিল, কিন্ত তাহাতেও বিঘু ঘটিল দেখিয়া কোন্ধাণী না হতাশ হয় ?

রক্সোলে যেরপ খাটোলী পাইরাছিলান, উহা তিন্তুন বাহকে বহন করে, কিন্তু এখানকার একথানি কার্পেট চারিজ্বন বাহকে বহন করিয়া থাকে। কার্পেটের আকৃতি অনেকটা আমানের বাঙ্গুণা দেশের রোলার ন্তায় দেখিতে; ইহার তলদেশ একথানি কার্পেটে আর্ত থাকে, এই নিমিত্ত ইহার নাম কার্পেটি ইইয়াছে। বলাবাহুলা, ধনী ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণ লোকে এইরূপ কার্পেট আরোহণ করিতে সক্ষম হন না, কারণ ইহার মজ্বী অভান্ত বেশী। কার্প্তের মাথার উপর একটা কার্টের চাক্না,তাহার চারিগারে ঝালরের মত পদ্যা আছে, এই কার্পেটে শ্যা বিস্তৃত করিয়া স্বঞ্চদের ঝালরের মত পদ্যা আছে, এই কার্পেটে শ্যা বিস্তৃত করিয়া স্বঞ্চদের প্রাণপণ চেষ্টায় এইরূপ চারিথানি কার্পেট পাইয়া চারি ব্যক্তে মনের স্ক্রেথ কাটামুও সহরের দিকে অগ্রন্থর ইইতে লাগিলাম। কেনীনা, কার্পেট বাহকের। আমাদিগকে আশাদ দিয়াছিল যে, তাহারা এখান হইতে এক দিবিস্কের মধ্যেই রাজধানীতে পৌভিয়া দিবে।

**ब**रे छोमरभनी इरेटक कार्शिष्ठे आरबाइन किन्ना 'रमिथनाम,

বাহকের। অল্লকণ মধোই পদ্যতের চড়াইএ আরেছেশ করিতে আর দু করিল। এ চড়াই বদরীকাশ্রমের পথকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, খেন দোলণ-ভাবে উচু হইয়া উঠিয়ছে—কি ভয়ানক ব্যাপার! এই পথ আমধা সাহস করিয়া না জানিয়া পদত্রজে ঘাইতে বাসনা করিয়াছিলাম ? ইহাতে যে কিরুপ কইভোগ করিতে হইত, তাহা লেখ ীর দারা বাক ছংসাধা। সে যাহা হউক, এখানকার এই চড়াই পথে না আছে গাছ-পালা, না আছে কোন আশ্রম। বাহকেরা আমাদের ক্লেক করিয়া পা বাড়াইবামাত্র নোড়ান্থড়ি সকল শরশর করিয়া গড়াইয়া পজিতে লাগিল—কি ভয়ানক ব্যাপার! বাহকেরা তথন বল সঞ্চয়ের নিমিত্র কেবল মুখে "নারায়ণ" "নারায়ণ" শক্ষ উচ্চারণ করিয়া অপ্রসর হইতে লাগিল।

আমি মুকুকঠে বলিতে পারি—নেপালী বাহক ভিন্ন অপর কোন জাতি ভার বহন করিয়া এই তুর্গম পপে যাইতে সক্ষম হয় না, কারণ এই থাড়াই যেন সমুদ্রের হ্যায় অফুরাস্ত । বাহকদিগের নিকট অবগত হইলাম, ভীমপেদীর উপত্যকা হইতে এবার আমরা অন্ন ২৩০০ কিট উচ্চে আরোহণ করিলাম। এই উচ্চ তান হইতে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাক করিয়া ভয়ে প্রাণ শুক্ষ হইগা উঠিল। এই ভাবে অতি করে এই চড়াই এর শিথরদেশে উপস্থিত হইয়া "চিসাপাণিগড়ি" নামক স্থানে আমাদিগকে নামাইয়া দিয়া বাহকগণ ইপে ছাড়িতে লাগিল, তৎসংক্ষ আমরাও স্বাস্ক কার্পেটি হইতে অবতরণ করিয়া বাহিলাম।

এই স্থানে নেপালরাজের গৃড় এবং দৈক্যাবাস আছে, অর্থাৎ শক্ত পক্ষের আগমন প্রতিরোধ করিবার জন্ম নেপাল গভর্গনেন্টের স্থ্বাবস্থা আছে, স্থানটা অতি উচ্চ এবং মিগ্রকর। বাহকেরা এই স্থানে ক্ষণেক মবস্থান ক্রিবার সময় আমাদের বেন ধাবতীয় শ্রমের অবসান হইল।; দে যাহা হউক, এই চিদাপাণিগড়ি হইতে ইতন্তক: দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে জীমপেদীর নিমন্থ উপত্যকাটী বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বলাবাহল্য, এই অত্যুক্ত দৈন্তাবাদ হইতে নেপালী গোলন্দাজেরা কামান দাগিলে শক্রপক্ষদিগকে সহজেই সদলে ধ্বংস হইতে হয়। এই স্থানেই আবার আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত পাস্থানি দেখাইয়া সহরের ভিতর প্রবেশ করিতে হইল। এবার এই সৈন্তাবাস হইতে ক্রমে নীচে নামিয়া বাহকেরা আমাদিগকে কুলিখানি নামক প্রশন্ত স্থানে নামাইয়া দিল। বলাবাহল্য, কুলিখানি নামক প্রশন্ত স্থানে নামাইয়া দিল। বলাবাহল্য, কুলিখানি নামক গুলাতীর দৃগ্র অতি মনোম্প্রকর, এবং নিরাপদ। এখানে একটা বাঁধা পুল আছে, বাহকদিগের কথামত আমরা সকলে পদর্জে ঐ পুলের উপর দিয়া পরপারে উপস্থিত হইয়া আবার স্ব কার্পেটে আরোহণ করিলাম। যে পুলটা পার হইলাম। উহা একটা পার্প্ত্য নদীর উপর অবস্থিত। এইয়পে ক্রমাণত পাস্থানিবাসের পর পাস্থানিবাস অতিক্রম করিয়া নেপালরাজের রাজধানী কাটামুও সহরে উপস্থিত হইলাম।

## নেপাল

নেপাল-ছিমালয়ের ক্রোড়জিত বিস্তার্থ প্রদেশ, প্রকৃতির রম্যকানন, বিবিধ নৈস্থিক শোভা সম্পদ সম্পর। ইহার উত্তরে চিবভূষারার্ত হিমালয়ের শিধরমালা, ভাহার নিয়ভাগে গভীর খাপদসঙ্কুল অর্ণ্যানী।

নেপাল—একটা সমৃদ্দিশালী কাধীন রাজ্য, দার্জ্জিলিংএর পশ্চিমে বিরাজমান থাকিয়া আপন শোভা বিভার করিয়া রহিয়াছে। ইহার উত্তর-সীমানা তিকতে, দক্ষিণ-সীমানা ব্রিটশ রাজ্য। এই প্রশস্ত রাজ্যটী দৈর্ঘ্যে ৪৬০ মাইল এবং প্রহেও অন্যন ১৫০ মাইল। পুথিবী মধ্যে দেশীয় পর্ধতময় যে সকল স্থান আছে, তন্মধ্যে এই নেপাল দেশই দর্বোচ্চ বলিয়া প্রসিদ্ধ । ইহার উত্তর দীমানা ক্রমে উচ্চ হইয়া এত উদ্ধি উঠিয়াছে, যেন চিরনিংার পর্যান্ত পৌছিয়াছে বলিয়া অলুমান হয়। কথিত আছে, নেপালের নিয় স্থানের উপত্যকাগুলি বঙ্গদেশের সমভূমি অপেকা ৩০০০ হাজার হইতে আবার কোন কোন স্থান ৬০০০ কিট প্রান্ত উচ্চ। ইহার পরিধি অন্যান ৫৪০০০ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা অতি কম প্রধাশ লক্ষ। এখানকার অধিবাগারা তাতর ও চীন জাতীয় নানা শ্রীভূকে। তাহাদের আকৃতি, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে হিদুদিগের সহিত কোনকাপ মিল নাই।

বিধাতা নেপাল রাজ্যটাকে হুর্ভেন্ত প্রাচীরে বেষ্টন করিয়াছেন, তাই—ইহা আজও স্বাধীনভাবে অবস্থান করিয়া আপন গৌরব অকুপ্র রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারত—বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের জন্ম স্থান, স্কুরাং এই উভয় ধর্মই এখানে আগ্রালাভ করিয়াছে।

নেপালারা স্বভাবতঃ কিছু উপ্রস্থভাবাপন। পূর্বেই বলা ইইয়াছে, ইইয়ার গুরং কামি, মৃশ্মি, নিম্ব, মঙ্গোর, নেওয়ার প্রভৃতি নানাপ্রকার ভিন্ন ভাতিতে বিভক্ত। তন্মধ্যে গুরং এবং মঙ্গোরগণই এপ্রদেশের প্রেই জাতি বলিয়া গণ্য। এ প্রদেশের স্ত্রাংলাকেরা সাধারণতঃ পশনী বস্ত্র পরিধান করেন এবং ম্যাকলা (কাঁচলী) ব্যবহার করিয়া থাকেন, অনেকে আবার শিরোজ্ঞাদনে একথানি রুমাল বন্ধন করিয়া থাকেন, অনেকে আবার শিরোজ্ঞাদনে একথানি রুমাল বন্ধন করিয়া গর্কভরে আপন সৌকর্ম্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। বাঙ্গণাদেশের স্তায় উহাদিগের কোনর্মণ অবগুঠন প্রথা নাই। স্ত্রী স্বাধীনতা উহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বারাঙ্গনাদিগকে ইইয়া অতি তুলার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কেন না, এ প্রথা তাহাদের মতে অতি ইন্সিও লক্ষ্যান্তন, স্কুতরাং বেখাবৃত্তি এখানে উঠাইবার জ্ঞা

ভাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন, এবং উহাদিগের প্রতি কঠিন ভাবে শাসনও করিয়া থাকেন, তথাপি কালেব কি বিচিত্র গতি । এত কঠিন শাসনেও উহাদিগকে শাসন করিতে পারেন না। ফলতঃ বলিতে হয়, মানবের নাড়ী আর এই নারী জাতি ছইই সমান—রোগীর নাড়ী যেমন মুহূর্ত্ত মধ্যে চঞ্চল হয়, সেইরপ নারীর মনও সতত চঞ্চল, কথন কি ভাবে কোন্দিকে অগ্রসর হয়, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। এত বাঁধাবাঁধিতেও যথন ইহাদের মন স্থির থাকে না, তথন আদের পেলে কি আর রক্ষা আছে ?

মানবের দেহাভান্তরে যে সকল রিপু আছে, তাহার মধ্যে কামই ভীবণতর। জোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎস্থ্য এ সকল রিপু হইতে পরিতাণ পাওরা যাইলেও কামের নিকট নিজ্তি লাভ ছরহ—প্রমাণহরপ দেখুন, দেবাদিদেব মহাদেব মহাঘোগী, তিনি মৃত্যুক্তর হইরাও কাম করি পরেন নাই। আবার দেখুন, উন্মাদ যেমন মহাসাগরের জলকে ছর্গন্ধ করিবার মানদে স্থাকণ তরক্সমাণাযুক্ত অনও
সাগরবক্ষে রক্প প্রদান করে, সেইরূপ যৌবন গর্কে মন্ত হইল গোকে
হলেক সময় জনকে রকম ক্কর্ম করিয়া শেষ কুপামতে ক্রপা লাভ করিলে, জর্পাৎ দিব্য-জ্ঞান লাভ হইলে তথন তিনি সেই কুকার্যের জ্ঞা
কেবলই মনস্তাপ করিতে থাকেন।

ষে সকল ভূটিয়াবাসী এখানে বাস করিয়া থাকেন, তাহাদের আকৃতি দেখিতে প্রায় একই রূপ। তিকাতের লামারা তাহাদের অঞ্জ ও পুরোহিত। তিকাতদেশীয় লামাদিগতে এখানে দেখিলেই সহজে চিনিতে পারা যার, কারণ আমাদের বালালা দেশের লোক যেরূপ কুলির মধ্যে হস্তাকুলি প্রবেশ করিয়া হরিনামের মলো জপ করেন, তথায় তিকাতদেশীয় লামারা ঠিক সেইরূপ কুঁড়া জ্বংলির মধ্যে হস্ত

প্রবেশ করিয়া মালা জপ করিতে থাকেন, অধিকন্ত ইহাদের হস্তে সদাসর্বদা একটী করিয়া জপ-চক্র বর্তুমান থাকে।

নেপালে পূর্পে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নেওয়ার নামে এক জাতি রাজ্য করিতেন। ১৭৮৭ খৃঠাব্দে গুর্থা বংশীয় মহাবীর পূথীনারায়ণ নামে জনৈক হিলু নরপতি এই নেওয়ার রাজাদিগকে মুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া এথানে তাঁহার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি গুর্থাগণ এদেশে সর্বভাতাবে আধিপতা স্থাপন করিয়াহেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে,মুসলমানদিপের অভ্যাচারের সময় এই বীরজাতি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া গোরথালি নামক পার্বভ্য প্রদেশে আসিয়া নিরাপদে বসবাস করিতে গাকেন, এই কারণে ইচারা গুর্থা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াভ্রে। নেপাল সহরে গুর্থা অপেক্ষা নেওয়ার অধিবাসীই অধিক, কারণ এই নেওয়ার জাতিই এথানকার আদিম বাসী।

নেপালে বিদেশী লোকেরা মতি অল্লই বাস করিয়া গাকেন।

বর্তমানকালে শুর্থা বংশীর মহাবাজাধিরাজ ত্রিভূবন বিক্রমনিং এখানে প্রজ্ঞাপালন করিতেছেন। কথিত আছে, মোগল-শাসন সময়ে এবং মহারাই দিগের রাজত্বকালে অনেক লানে মন্ত্রী রাজত্ব প্রচলিত ভিল, পেই পূর্ব্ধ প্রথাস্থ্যারে মন্ত্রাপি নেপালরাজ্যে মন্ত্রী রাজত প্রচলিত আছে। বলাবাত্লা, নেপালের বর্তমান রাজা শুর্থা বংশোদ্ভব, স্কুতরাং কি দৈনিক বিভাগ কি উচ্চ পদত্ব কর্মাচারী সকলকেই এই শুর্থানিগকে দেখিতে পাওয়া বার।

. . শুর্ষা এবং নেওয়ার—এই উভয় জাভিই এখানকার উচ্চ বংশোন্তব। ইংবাদের স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই পরিজ্ঞাদ স্থান্ত । বাহ্যিক বেশ-ভূষ। দেখিয়া এই উভয় জাভির পার্থক্য কিছু জানিতে পারা যার না। পা জামা এবং চাপক্তনের ভ্রায় এক প্রকার জামাই ইংবাদের সাধারণ বেশ-ভূষা, কিন্তু আবার কাহারও গাত্রে বিলাতী ধরণের ছাঁট, কোটও দেখিতে পাওয়া যায়। এই জামা বা চাপকানের উপর সাদা কাপড়ের কোমর-বন্ধ, মস্তকে একটা কাপড়ের টুপি। অর্দ্ধগা দেহে এ দেশের রাজপথে কাহাকেও চলিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। অত্যক্ত দীন হইতে পথের ভিথারীদিগকেও রাজাজ্ঞার এখানে তাহার দেহ ব্স্তাবৃত করিয়া থাকিতে হয়।

ইহাদের সাধারণ রমণীগণ সচরাচর বিশ-ত্রিশ হস্ত নীর্ম বিচিত্র বর্ণের শাড়ী পরিধান করিয়া থাকেন,আবার হিন্দুখানী রমণীগণের ভায় ইহারা সমুখভাগে কোঁচা দিয়া কাপড়ও পরিধান করিয়া থাকেন,উাহাদের ঐ কোঁচা ভূমি পর্যান্ত স্পর্শ করিয়া যায়। দেহের উদ্ধাক্ষে জামা এবং আব-রণের নিমিত্ত কেহ কেহ চাদির বা ওড়না ও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

নেপালী রম্ণীদিগের কেশ-বিভাদের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। আমাদের বাঙ্গলা দেশের স্ত্রীলোকেরা বেরূপ সম্মুখদিকে সিতি কাটিয়া পশ্চান্ত্রারে বিনান করেন, তাঁছারা সেইরূপ পশ্চান্তাগে সিতি কাটিয়া কণালের উপর এক বেণী রচনা করিয়া আপন আপন সৌন্দর্য্য দেখাইতে থাকেন। কি সধ্যা—কি বিধ্যা—সকলেই এইরূপ সেশ ভূষায় ভূষিতা হইয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে সধ্যা বা বিধ্যা ভেদ করিতে হইলে তাঁহাদের পরিছেদ এবং মন্তকে লাল রঙ্গের স্থানার ভাগ্যহীনা অর্থা বিধ্যা, তাঁহাদের মন্তকে এই লাল বর্ণের গুছুটী থাকে না।

রাজবাটা হইতে পথের ভিথারিণী প্রাপ্ত সকলকার হাতে চুড়ি এবং গ্লায় পুঁথির মালা— এইরূপ লক্ষণযুক্ত। মহিলাদিগকে দেখিলেই ভাগাবতী অর্থাৎ সংধ্যা বলিয়া জ্ঞানা যায়। এ দেশের মহিলাগণ বাদ্যালী স্কীলোকেদের ভায় বেশী অল্কার পরিধান ক্রেন্না। নেপালীদিগের মধ্যে প্রাক্ষণদিকের আকৃতির পার্থক্য দেখিলেই সহজেই তাঁহানিগকে চিনিতে পারা যায়, কারণ প্রাক্ষণণ অপেক্ষাকৃত কৃশ, কিপ্র এবং আর্য্য-লক্ষণযুক্ত। এখানকার অধিবাসীরা প্রাক্ষণ এবং গুরুদিগকে অতিশন্ধ ভক্তি করিয়। থাকেন। স্থানীয় গৃহস্থের। হিল্ফ্-দিগের ভায় বার মাদই—বার প্রত করেন। পিতামাতা কিম্বা গুরুজনের চরণ মন্তকে ধারণ করিয়া অভিবাদন করেন, কিন্তু প্রাক্ষণগণের পদরজ্ঞ প্রহণের ব্যবস্থা আমাদের বাঙ্গালীদিগের চক্ষে যেন কিঞ্জিৎ হাস্তো-দিগের ব্যবস্থা আমাদের বাঙ্গালীদিগের চক্ষে যেন কিঞ্জিৎ হাস্তো-দিগক। কারণ ভক্তগণ ধূলিতে মন্তক রাথিযা পদরজ্ঞ প্রহণের পূর্বেই তাঁহারা অর্দ্ধ পথে মন্তকে পা ভূলিয়া আনীর্মাদ করেন। যে কোন প্রাক্রাই করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রত্যেক সংসারী ব্যক্তিকে উহিয়ের পুরোহিভদিগকে ভক্তিসহকারে প্রচ্ব পরিমাণে দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। নেপালে চর্গোৎসব, খ্যাম। পূজার সময় আলোক মালা, ইন্দ্রমালা, ভাই পূজা, গোলি, নাগপঞ্চমী, জন্মান্ট্যী, রাথীপূর্ণিমা প্রভৃতি অনেক গুলি প্রত হিন্দ্দিগের ভারে বর্ত্তমান আছে।

এ দেশে ব্রাহ্মণ শুক্তর অপরাধ করিলেও তাঁহার প্রাণ দণ্ডের ব্যবস্থা নাই।

সংসারী নেপালীমাতেই ক্ষক। কি ব্ৰহ্মণ কি শুদ্ৰ সকলেই আপন আপন ক্ষেত্ৰে ক্ষিকৰ্ম কাইয়া বাস্ত গাকেন, অৰ্থাৎ প্ৰভাৱক গৃহস্থ বং-সবের চাউল,তরকারী প্ৰভৃতি আপন আপন ক্ষেত্ৰ হইতে উৎপন্ন করিয়া লন। মোট কথা, প্ৰভাৱক গৃহস্থ গৃহে মহিষ কিয়া গাভী, ক্ষেত্ৰে চাউল গম, তরকারী প্ৰভৃতি বার মাসের জন্ম সংগ্ৰহ করিয়া রাথেন।

এথানকার জনসংখ্যার মধ্যে রাজ্যজ্ঞায় একাংশ ভাগকে দৈনিক বিভাগে নিযুক্ত হুইতে হয়। যে নেপাল বিস্তীণ উপত্যকার উপর অবহিত, তাহার পূর্মনি পশ্চিমের দৈর্ঘা অন্ন বিশ মাইল এবং প্রস্থে উত্তর-দক্ষিণে অতি কম পনের মাইল। এই বিস্তীণ উপত্যকার একাংশে কাটামুও সহর অবহিত।

বিষ্ণুচজে বিচিন্ন সভীর জানুগর নেপালে পতিত হওরাতে দেবী মহামায়া হৈরব কপালী নামে প্রসিদ্ধ হইরা পুরী আলোকিত করিয়া। বিরাজ করিতেছেন। এখানে যথানিয়মে দেবীর প্রত্যহ পূজা ও বেদ-মন্ত্র পাঠ হইরা থাকে। নেপালে উপস্থিত হইরা এই মহামায়া দেবীর আর্চনা করিয়া জীবন ও নয়ন সার্থক করিতে অবহেলা করিবেন না। প্রত্যহ অভিবেকের সময় যজ্কোনী মন্ত্র পাঠ হইয়া থাকে, পূজার সময় দেবী স্থানে "শ্রিষ্টেত" "ভুক্তত" পাঠ এবং কর্প্রালোকে আরতির সময় "প্রোহিত" মন্ত্র পাঠ হইয়া থাকে। মন্ত্রপূপ্প প্রদান সময়ে যথানিয়মে "মন্ত্রপূপ্প" পাঠ হয়, এইরূপ সকল দেবীস্থানে হইবার বিধান আছে।

সহরের প্রাপ্তভাগে এক স্থানে একটা প্রসিদ্ধ গুদ্ধা দেখিতে পাওয়া নায়, ঐ গুদ্ধা (গুহা) অভান্ত অন্ধকারময়। স্থানীয় অধিবাণীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, এক লানা উক্ত শুহার মধ্যে কালা বাগিলার করিয়া দিছলাভ করেন. তজ্জ্ঞ এদেশবাদীরা উক্ত স্থানটাকে এক পুণ্য তীর্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই অন্ধকার গুদ্ধা সম্বদ্ধ প্রবাদ আছে যে, ইংার মধ্যে একটা স্থাক্ত আছে, ঐ স্থাক্ত প্রথাব তিবেত দেশের সাহত সংযুক্ত হইয়াছে। কারণ যে লামা এবানে যোগসাধন করিতোন, তিনি তিবেতদেশীয় ছিলেন, আপল স্বিধার্থে যোগবলে তিনি এই দীর্ঘ্য প্রথানী প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন।

ি বিদেশী যাত্ত্রীগণ নেপাল সহরে উপস্থিত হইন্না জ্মাপন ক্ষতি অরু: সাবে থাত্ত-দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এথানে নগরের ভিতর খার্ছ সামজীর মধ্যে হত, হগাঁ, চাউল, ডাইল, মোকাগের ছাতুও আটা মহলা এবং সরকরা, আর ফলের মধ্যে কেবল ইফুও কমলা নের্, (শাস্তলা) তরকারীর মধ্যে গোল আলু, কপি, কড়াইগুটীও নালাবিধ শাক— প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

এ প্রদেশে যে দকল ভূটিয়াবাদী বাদ করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই রোজা, চিকিৎদক ও গুরুগিরি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকেন। আমাদের বাঙ্গালা দেশে যেরূপ ব্রশ্ব-চারীরা গেজয়া বসন পরিধান করেন, এথানকার ভূটিয়াবাসী-লামারেও দেইরূপ গেরুয়া পরিচ্ছেদে ভূষিত চন, অধিকল্প ইংারা উফীষ বন্ধন করিয়া আপন মাহাত্ম প্রকাশ করিয়া বেডান, এবং উপাসনাকালে মুগচর্ম্মোপরি উপবেশনপূর্ম্বক ভল্লকের চর্ম্ম স্বীয় কপালে বন্ধন করিয়া থাকেন। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন আচার-ব্যবহার এবং পরিচছদ দেখিয়া তিব্বতবাদী ও ভূটিয়াবাদী লামাদিগকে চিনিতে পারা যায়। এদেশ-বাদী সাধারণ লোকদিপের জায় ইহারা মন্তকে বেণী রাখেন না। লামার। বাঙ্গলা দেশের সভ্য বার্দিগের স্থায় মন্তকে ছোট ছোট চুল রাখিলা থাকেন। ধর্মালোচনাই ইতাদের একমাত কলা। বলবাহণ্য যে. আমরা যেরূপ দেবতাও গুরু পুরোহিতগণকে ভক্তিও শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, তথাকার সাধারণ লোকেরা সেইক্লপ লামাদিশকে শ্রহ্মা বা ভক্তি করিয়া থাকেন। যাত্রীগণ যল্পপি কখন কেহ এই সহরে আসেন, তাই। হইলে এথানকার বিখ্যাত মুগনাতী অল মূলো কিছু সংগ্রহ করিতে ভুলিবেন না: কারণ গৃহস্ত লোক ইহার সাহায্যে অনেক সময় বিবিধ প্রকারে উপকার প্রাপ্ত হটবেন, সন্দেহ নাই।

ি নেপালবাসীদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, "নারায়ণ মণিপল্লেছম" এই পুণা স্লোকটি বারধার উচ্চারণ করিতে পারিলে পরকালের গতি হয়।

বিনা কটে এবং বিনা ব্যয়ে পুণ্য সঞ্চয় করিবার অনেক প্রকার ফিকিব ইহারা জানেন, প্রমাণস্কুপ একটা বিষয় উল্লেখ করিতেছি, আম্বা এদেশে থেরাপ সদাস্থাদা হরিনাম জ্প করিয়া মুক্তির পথ পরিচার করিয়া থাকি, তাহারাও সেইরূপ উপরোক্ত শোকটা বারম্বার উচ্চারণ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন। তাহাদের সম্পূর্ণ বিখাস, উক্ত শ্লোকটী যিনি যতবার উচ্চারণ করিতে পারিবেন, তিনি ততই পুণা সঞ্জ করিতে পারিবেন— এই বিশ্বাদের বশবর্তী হইয়া অনেকে জলস্রোতের মধ্যে একথানি ঘূর্ণিত চক্রের মধ্যে সেই শ্লোকটী স্বহস্তে লিথিয়া স্থাপন-পূর্বক হাত দিয়া বা দড়ীর সাহায্যে ঐ বন্ত্র-চক্রটীর চাকাথানি বারম্বার ঘুরাইবার জন্ত সময় মত নির্জন স্থানে বসিয়ানির্কিছে পুণ্য সঞ্চয় করিতে থাকেন। একদা আমি তাহাদিগকে এইরূপ একটী যন্ত্র ঘুরা-ইতে দেখিয়া কি উদ্দেশে এইরূপ করিতেছেন জ্বিজ্ঞাসা করাতে তাহা-দেব নিকট যে উত্তর পাইলাম, উহাতেই আমাকে শুস্তিত হইতে হইল। দে উত্তরটী পাঠকবর্গের অবগতির জন্ম এই স্থানে প্রকাশ করিলাম. "অনেক পুণ্যকণে পূর্ব জন্মের তপ্তার ফলে ভীব কর্মফ<sup>া</sup> ভোগ করিয়া হলভি মহুয়াজনালাভ করিতে পারে, কত লক্ষ 📝 কোট কোটি অনক কোট যোনী মধ্যে বাদ করিয়া প্রাণী সংকর্মের সাহাযো যে পুণ্য সঞ্য করিয়া থাকে, তাহারই ফলে তাহারা নমুয়াত্ব প্রাপ্ত হইমা থাকে। মনুষ্য সকল জীবের শ্রেষ্ঠ। সেই চল্লভি শ্রেষ্ঠ মানবন্ধনা প্রাপ্ত হুইয়া সংসারের নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও ভাহাদিগকে যে কি ভয়াবহ ক সিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চর্গম পথ অব্তিক্রম করিতে হয়, উহা মুথে ব্যক্ত করা অসাধ্য, তৎপরে দেখান্ত হইলে যখন দেই পরম পুরুষ এক-মাত্র ঈশ্বরের নিকট জ্ববাব দিতে হয়, তথন মনুষ্যদিগের কি উহাই সতত চিস্তা করা উচিত নয় ? বাবু সাহেব ! আমরা লামাণিগের নিকট

-উপদেশ পাইয়াছি,ঈশ্বর সুগরূপে বিরাটাকার ; সে আকার এত বড় যে, পাছে আমরা দেখিলে মুক্তা ঘাই, তাই তিনি কুপা করিয়া কাহাকেও সহজে দশন দেন না; অপর দিকে তিনি সৃত্ত্ব—এত সৃত্ত্ব যে মানবেরা তাঁহাকে চর্ম চক্ষেদর্শন পান না। অনেকে ভূলক্রমে আপাত মধুর 'পরিণাম বিষ-কার্যোর জন্মই উনাদ, দামান্ত অস্থায়ী পদার্থের জন্মই লালায়িত: যাহা সত্য, নিভা শুদ্ধ, শাস্ত ও চিরস্থায়ী, মহুয়াদিগের তাঁহারই প্রতি কি দৃষ্টি রাখা উচিত নয় ? প্রমাণস্বরূপ দেখন, ঈশ্বের পরীক্ষাভূমি এই মহা সংসারে প্রত্যেক গৃহস্তই গরীব হইলেও কর্ত্তা-রূপে একজন-না-একজন আপন সংসারে অবস্থানপূর্বক রাজত প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন, সেই রাজত্বকালে নানা কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া কেবল ন্ত্রা, পুত্র, পরিবারাদির মায়ায় মুগ্ধ না থাকিয়া যিনি সতত ঈশ্বরের নাম স্মরণ করি:ত পারেন, ভগবান তাহারই প্রতি সম্ভট্ট হন। অর্থাৎ ইহার ফলে সেই ব্যক্তি পরজন্মে নানাপ্রকার স্থথভোগ করিতে সমর্থ হন। আমাদের প্রোহিত লামাদিগের নিকট এইরূপ উপদেশ পাইয়া সময় মত এক মনে ভক্তিভাবে আপন আপন মুক্তির পথ পরিছারের জ্ঞা **এইরপে সেই সর্বাশক্তিবান ঈশ্বরের নাম জপ করিয়া থাকি।**"

## কাটামুগু

নেপালের রাজধানী কাটামুপ্ত। ইং। সমুস্তীর হইতে চারি হাজার ফিট উচ্চ, অনুস্কানে অবগত হইলাম—এই কাটামুপ্ততে অন্যন প্রায় পঞাশ সহস্ত লোক বাস করিতেছেন। এই প্রাচীন স্বাধীন রাজধানীর রাজা ঘাট বাহা দৃষ্ট হইল, উহা অত্যক্ত অপ্রশন্ত, এমন কি সম্প্র সহরটী অত্যক্ত অপার্কার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সহরের মধ্যস্থলে নেওয়ার দেগের পরাতন প্রাসাদটী মন্তক উত্তোলন-পুর্মক আপন শোভা বিভার করিয়া রহিয়াছে। এই প্রাসান্টীর কতক মংশ অতি প্রাচীন এবং ভগাবভায় অপরিচিত বিদেশী যাত্রী-দিগতে যেন ভাষার শোভা দর্শন কবাইবার জন্মই গর্বভবে দংগ্রমান রহিরাছে। প্রামাণ্টী প্রথমে নয়নগোচর ছইলে "কর্মা-পালদ।" বলিয়া ত্রম হইতে থাকে, অথাং ইছা এত কাঞ্কার্যো পরিপুর্ণ, যেন ঠিক বর্মা দেশের পাগদারের ভায় সৌল্ধায়ক। এই সহরের মধো নানা সানে খনেকগুলি সুক্র সুক্র মুক্রি এতি 🛱ত থাকাতে ইহার শোভা আরেও বৃদ্ধি করিয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে ৷ এই সকল মন্দির জ্বলির মধ্যে অধিকাংশই কাইনির্মিত। প্রত্যেক মন্দিরের ভাদ গুলিতে পিতল বা ভাষার পাতের দ্বারা গিল্টা করা, আবার প্রত্যেক ভলার মন্দির কাণিসে বহু সংখ্যক ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা থাকার বায়ভরে দেগুলি আপনা-আপনি টংটাং শকে বাঞ্জিতে থাকে। এই সকল মুক্তির ভুলির নির্মাণ কৌশল নলনগোচর হইলে চক্তর সার্থক হয়, আবোর ইহার অভাততে দৃষ্টি ক্রিলে কেবল বহু মলা দুব্য সন্তাং বর ছাও স্ভাকিত কেপিতে পাওয়া যায়। মনিবের ভিতরকার প্রাটী **দেও**য়াল গুলি গিল্টীর চিত্র দ্বারা শোভিত হাছে। গোলুজ কন্তমুক্ত প্রস্তরসর্ মন্ত্রিও এখানে বিস্তর আছে; বৌদ্ধ ধর্মই নেপালের প্রধান ধ্যা। দেশময় এখানে যে সমত মন্তির দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমস্ত গুলির মধ্যে প্রায়ই বৌদ্ধদিগের ভক্তি চিহ্নস্তরপ নানাবিধ কীর্ত্তি আছে। পাঠকবর্ণের প্রীতির নিমিত্ত এই সকল মনিরের মধ্যে একটী স্থানার গোমুজ্য জ মনিদ্রের চিত্র প্রদান হইল।

রাজবাটীর সলিকটে অকুনান ছই শত গজ দ্রে একটী স্থলর অস্জিত অটালিকা গর্কভরে আপেন শোভা বিভার করিয়ু র ইরাছে;

এই অটালিকাটী "কটবাড়ী" নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, ১৮৪৬ খঃ উক্ত কটবাড়ীতে দেশের অনেক সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী এমন কি যিনি প্রধান মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, যাঁহার যশ সর্বত্ত াবিংঘাধিত হইত যে মহাতারে অপার দয়ায় সকলেই বশীভত হইয়া ঈশবের নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতেন, সামাত্ত দীন প্রজা চইতে রাজ্যেশ্র পর্যান্ত সকলেই বাঁহার প্রভাবে সতত আশিত হইতেন. দেই দর্বজ্ঞণের আধার নেপালের একমাত্র শ্রীবৃদ্ধিকারক প্রধান মন্ত্রীকে পর্যান্ত বিদ্যোহীগণ আপন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য একদা নিমন্ত্রণ ক্রিয়াইহার মধ্যে গুপুভাবে সামাতা প্রবলির আয়ে নির্ভাবে হতা। করিয়াছিল। এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের বিষয় নেপাল রাজেখনীর কর্ণকৃহরে প্রবেশ করিলে, তিনি ঐ সকল মহাত্মাদিগের নিপাতের বিষয় শ্রবণ করিয়। কাতর হইলেন, এবং রাজ্যের পরিণানের বিষয় একবার চিন্তা করিলা জংখে ও শোকে অধীর হইলেন, তৎপরে ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্ম থির সমল্ল করিলেন। দৈন্যাধাক্ষ "জন্স বাহাছত্র" তথন রাজীর মনোভাব অবগত হইয়া এই ছফর কর্ম সাধন করিবার জ্ঞ প্রস্তুত হইয়া তৎস্থানে অঙ্গীকার করিলেন। শোকাতরা রাজ্ঞী. ভাঁহার সাহসে আরও উত্তেজিত হইয়া জঙ্গ বাহাতঃকে গুপ্তভাবে শুটিকত উপদেশ প্রদান করিয়া এই ভয়াবহ কার্য্যোদ্ধারের ভারাপ্র করিলেন। তথন তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে আপন অদ্ধ পরীকার জন্ত প্রস্তু হইলেন এবং বাজীয় উপদেশ মত স্থানীয় অবশিষ্ট সম্ভান্ত লোকদিগকে সানন্দে আহ্বানপুর্বাক এক দল স্থাশিক্ষিত বিশ্বাদী দৈতা সমভিব্যাহারে বীরবিক্রমে উক্ত কটবাড়ী অব্রোধ কবিয়া বিদেহীদিগকে তংকণাত সমূলে বিনাশ করিলেন। মহারাণী দৈতাধ্যক্ষের এই অসীম সাহস এবং কার্মকলাপ দর্শনে ভুষ্ট হইয়া তাঁহার অঙ্গীকার পালনের পুরস্কার-

ত্বরূপ ভঙ্গ বাহাত্রকে ঐ শৃত্ত প্রধান মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠা করেন। তদৰ্ধি তিনি মহারাণীর কুণায় এই দেশ শাসন কবিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আমাপন ক্ষমতাজ্বসারে মৃত্যুকাল পর্যন্ত দক্ষতার সহিত প্রজ্ঞাপালন ক্রিয়া অক্ষয়কীর্তি ভাপিত করেন।

কাটামুণ্ড — অর্থাৎ কাষ্ঠমর নিকেতন। নেপালের উপত্যকা ইইতে এই সহরতনীতে আগমনকালে চক্রগিরির শিপর দেশ হইতে এথান-কার রাজধানীটা একথানি চিত্রপটের ভার দেখিতে পাওয়া যায়। কাটামুণ্ডের চতুর্দিকে গর্কতমালায় অবক্রদ্ধ, কেবল পুণাভোয়া বাঘ-মতী নদীর নির্গমন্থলে ইহার এক স্থান পুথক ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কাটামুগুতে যে সকল প্রাচীন কাঠ্যয় নিকেতন আছে, যাহার নিমিত্ত এই রাজধানী কাটামুগু নামে প্রসিদ্ধ । বর্ত্তমানকালে সেই কাঠ নির্মিত নিকেতনগুলি কেবল ফকীরদিগের আশ্রমতান রূপে অন্যান করিতেছে। এই রাজধানীর একটী সীমা নির্দিষ্ট আছে, পেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বৈছাতিক আলোর ব্যবস্থা আছে, এখানকার অধিবাসীরা সতত আনন্দ মনে গীত বাত্তসহকারে সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। রাজধানী মধ্যে রাজাজার কোন নীচ জাতীর ে জর অব্দান করিবার অধিকার নাই।

পুণাতোরা বাঘমতী নদী এবং ইহার শাখা-প্রশাথা কাটামুও সহরটীর চতুর্দিক ঘেন বেটন করিয়া আছে। সহরের ঠিক মধ্যস্থলে এখানকার পূর্ব রাজাদিগের পুরাতন, প্রাসাদমালা "হত্নমানটোকা" (টোকা-শক্তে ছার্ম্বরূপ) বর্ত্তমান থাকিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই হত্মমানটোকার সিংহ্বারের সমূথে এক প্রকাণ্ড হত্মমানটোকা হই-য়াছে, হত্মমানটোকা নামক প্রাসাদের ঘারদেশটী স্বর্ণনির্দিশ। এই

চিত্রিত প্রাসাদটা বহিভাগ হইতে দেখিলে যেন ইথাকে একটা কারাগৃহ বলিয়া অনুমান হয়। অবগত হইলাম, ভানীয় কোন নরপতি এই প্রাসাদ মধ্যে অবস্থান করেন না। হস্মানটোকার সমূথে এবং আলো-পাশে নানাবিধ স্তৃত্য দেবমন্দির, ভাত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত থাকিরা এই স্থানের শোভা শতভাণে বর্জিত করিতেছে।

রাজধানীর মধ্যে—ছানে স্থানে অনেকগুলি ছোট বড় বাজার আছে, তর্মদ্যে "ইল্রচক্" নামক বাজারটীই শ্রেট স্থান অধিকার করিব্যাছে। এই ইল্রচকে প্রবেশ করিলে কলিকাতার বড় বাজার বলিরা লম হয়,কেন না এই বাজার মধ্যে সহরটী এত শার্মতা প্রদেশ হইলেও কেবল বিলাতী পণ্য দ্রের পরিপূর্ণ অর্থাৎ প্রস্তোক দোকামগুলিন্তেই বিলাতী মালে সজ্জীকত। বলিও এই সহরের রাজপথগুলি অপ্রশাস্ত, তথাপি ইহা প্রস্তার নির্মিত। রাজার উভয় পার্মে বিভাগ গৃহ সকল নির্মিত হইরা নেপাল অধিবাসীদিসের ধনবলের পরিচর প্রদান করিত্রছে। প্রত্যেক গৃহগুলিতে কাঠের কালকার্য্যে শোভিত কারাম্মা সংলিই থাকিরা এই সকল বাড়ীর শোভা বিজ্ঞার করিয়া আছে। এতনির্মিত হার্মিণ সহরে কলিকাতার চৌর্লির রাজপথগুল হার বিশ্বরে অট্টালিকাও দেখিতে পাথ্যা বার।

রাজধানীর উত্তরদিকে টুলিখিলি নামে এক প্রশন্ত ময়দান আছে।
সেই ময়দানের পশ্চিমদিকে বীঃ-ইাসপাতাল ও দরবার-জুল রাটী আঞ্চল
পশােতা বিস্তার করিয়া আছে। উত্তরে রাণীপুকুর এবং মহারাজ বীর
শামদের সাহেবের লাকদরবার নামক প্রাসাদ বিয়াজিত। এই প্রশন্ত
ময়দানের উপর কোন স্থানে জল বাহাত্র, কোন স্থানে মীর শামদের
আবার কোন স্থানে বা ভীমদেন থাপা মহোদরের প্রতিমৃতি প্রতিষ্ঠিত
ইইয়াছে।

ময়দানের পূর্ব্ব-দক্ষিণকোণে বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রীর সিংহ-দরবার নামে এক খেত সৌধমালা বিরাজমান থাকিয়া দর্শকর্দ্ধকে চমৎকৃত করিতেছে। এই সৌধমালা ব্যতীত এখানে আরও অনেকগুলি থ্যাত-নামা দরবার গৃহের দর্শন পাওয়া যায়।

টুলিথিলির পশ্চিম-দক্ষিণকোণে এক অভ্যান্ত মন্থ্যেন্ট, ইহার সরিকটে বাঘ-দরবার নামে একটা প্রাসাদ দেথিতে পাওয়া যায়। এই প্রাসাদের দক্ষিণদিকে "মস্তালের মন্দির" দর্শনমাত্র ইহাকে অতি পূরাকালের স্থাপিত বলিয়া অনুমান হয়। অবগত হইলাম, স্বয়ং রাণা মহারাজ এথানকার এই দেবালয়ে প্রভাহ বিগ্রহ মূর্ত্তি দর্শন না করিয়া জল গ্রহণ করেন না। আশ্চর্যোর বিষয় এই বে, এই প্রাসিজ বিগ্রহ মূর্তিটিকে স্থানীয় কি হিন্দু কি বৌদ্ধ সকলেই ভক্তিসহকারে পূজার্চনা করিয়া থাকেন। অধিকস্ত এই জাগ্রত দেবতার বিস্তর সম্প্রিও আছে।

টুলিখিলির চতুঃসীমার হর্মাবলী হারা দৈহাবাস প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে এই স্থান এক অপূর্ক শ্রীতে শোভিত হইরাছে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে চিরপ্রপাহসারে এখানকার দৈহাবাস হইতে রণবাগ াজিরা রাজ্যের মঙ্গল কামনা করিবার প্রথা আছে। এই মঙ্গলস্থান বাহুধান অতি প্রবণ মধুর। বলাবাহলা, রাজধানী মধ্যে যতগুলি প্রাসাদ বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে এই টুলিখিলির দৈহাবাসটী সৌন্দর্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

এই স্থানে একটা কথা বলিবার জাছে—আমরা রক্সোল হইতে লো গাণ্ডীওলাদের এখানে আনিয়াছিলাম, তাহারা যে কেবল ভীমপেনীতে কার্পেট সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাদের উপকার করিয়াছিল
এরূপ নয়, এই অপরিচিত স্থানে তাহাদের সাহায্যে প্রথমতঃ কার্পেট,
যে কার্পেটে—ধনী ব্যক্তি ব্যতীত আরেরাহণ করিতে সুমর্থহন না,

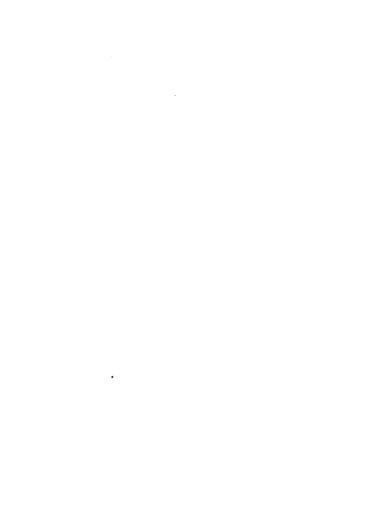



का है। श्रु

দ্বিতীয়তঃ বিশ্রাম স্থান সংগ্রহ এবং এখানকার দেবালয় হইতে আরস্ত করিয়া সৈঞ্চাবাদ, প্রাদাদ প্রভৃতি দ্রপ্রব্য স্থানগুলি কেবল তাহাদেরই সাহায্যে সন্ধান পাইয়াছিলাম।

মহাভারতে যে কৈলাশপুরীর বিষয় বর্ণনা আছে, নেপালের রাজ-ধানীতে পরিভ্রমণকালে ইহাকে সেই কৈলাশপুরী বলিয়াই ভ্রম হয়। কারণ কাটামুও সহরে বাহা কিছু নয়নগোচর হয়, তাহাতেই আশ্চর্গা-বিত হইতে হয়। এ দৃশু বিনিই দর্শন করিবেন, তাঁহাকেই মুগ্ন হইতে হইবে, সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল, গুণা বা নেপালীরা আমাদের চকে তাদৃশ স্থা নিয়, কিন্তু সে ধারণা আমায় এথানে আমিয়। পরিবর্তন করিতে হইল। কারণ কাটামুও সহরে উচ্চ বংশেতের যে সকল গুর্থা-দিগের দর্শনলাভ করিলাম, উহারা বেন সাক্ষাং কল্প বিলিপেও অহাকি হয় না, বিশেষতঃ এই রাজবংশের মহিলাগণকে দর্শন করিতে যেন স্বর্গের অপারী বা বিভাধেরী কিন্তা পরীদিগের সহিত তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। অপরাহকালে যথন এই সকল রাজবংশোভব স্ত্রী পুরুষণণ বিচিত্র বর্ণের পোষাক পরিধান করিয়া বিবিধ যান-বাহনাদিতে আরো-হণপূর্ব্বক স্লিপ্র বায়ু সেবন করিতে সহর পরিজ্ঞন করিতে থাকেন, তথন তাঁহাদের ভ্বনবিজ্ঞী অপরূপ রূপ দর্শন করিলে আত্মহারা হইতে হয়। এমন কি ঐ সময় তাঁহাদিগের সেই মূর্ত্তি দর্শন করিলে

এথানকার রাজপরিবার কিশাধনী উচ্চ পদস্থ গৃহস্থের মহিলাগণ নাধারণ রমণীদিগের ভাায় কোঁচা দিয়া কাপড় পরিধান করেন না। এই সকল উচ্চ বংশোদ্ভবা মহিলারা—পা জামা জ্যাকেট এবং তদোপরি ওড়না ব্যবহার করিয়া থাকেন। অবগত হইলাম, শুর্থা রাজ্গণ উদঃপুরের রাজপুত বংশোদ্ধ বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকেন।
ইহার প্রধান কারণ এই যে, মুদলমানদিগের অত্যাচার ভয়ে ইহাদের
পূর্ব্য পুক্ষগণ গোরকথানি নামক স্থানে গিয়া নির্বিছে বসবাস করেন,
তৎপরে উহোরাই এই হিমালয়ের ছর্গম প্রদেশে আসিয়া নেওয়ার
রাজগণকে আপন বাছবলের পরিচয় দিয়া য়ুদ্ধে পরাত্তপূর্ব্বক রাজা
স্থাপন করেন। এই নিমিত ইহাদের গুর্থা নাম হইয়াছে।

কাটাম্ও সহরের দেবালয় এবং বিবিধ প্রকার শোভা সন্ধনিপ্রকি যে দেবের দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া এত অর্থ ব্যন্ত এত কট স্বীকার করিয়া এখানে উপস্থিত হইলাম, এইবার সেই দেবের প্রভার্কনা করি-বার কল্প প্রস্ত হইলাম।

রাজধানী হইতে ভগবান পশুপতিনাথের মন্দির অন্ন তিন মাইল উত্তর-পূর্ব্বে বাগবতী নদীর পশ্চিমভীরে অবছিত। নেপাল সহরে অনুন ২৭৫০০টী দেবমন্দির আছে, তন্মধ্যে গশুপতিনাথের মন্দিরই সর্ব্বেখনা। যে সকল বাজী বান-বাহন অভাবে ক্রমাগত এই পার্বত্য ছর্গম পথ অতিক্রম করিতে করিতে অত্যন্ত পরিশ্রাত্ত হইল। সহা মধ্যে অলল ঝোলা-তার্থ ভানে বাইবার অভা ভাড়া পাওয়া যাল দেখিবেন এবং প্রকুল মনে মল্ল মূল্যে ঐ সকল ঝোলা ভাড়া করিবেন; তাঁহা-দিগকে পরদা দিয়া এক বিড়ম্বনাভোগ করিতে হয়, কেন না এখান-কাল এই ঝোলা বাঙ্গলা দেশের একথানি ইলিচেয়ারের মত দেখিতে, এবং পূর্ব্বে বাটোলীর বেলপ চিত্র দেখিয়াছেন,ইহারও অনকটা দেইক শাক্তি—কিন্তু উহাতে আরোহণ করিলে চক্ষু মৃত্তিত করিয়া স্থিত - ভাবে শল্পন করিয়া ঘাইতে হয়, নজন-চড়ন করিলেই ভূমে পতিত হইনার সম্ভাবনা। এই ঝোলাও খাটোলীর ভাল তিনকন বাহকে বহন করিল। গাকে, দূর হইতে এই সৃষ্ঠা দেখিলে যেন বাহলা দেশে শ্ব বহন —

করিয়া লইয়া ঘাইতেছে বলিলা ভ্রম হয়। সে বারা হউক, আমরা রাজধানীর শোভা দর্শন করিতে করিতে তীর্থ স্থানের ষ্চ্ট নিকটব্সী হুটতে লাগিলাম, পশুপতিনাথের পাণ্ডাগণ কি নাম, কোন পদবী কোন জেলার বাড়ী, পশ্চিম তীর্থ স্থানের স্থার এখানেও দেইরূপ প্রশ্ন করিতে করিতে বিব্রত করিতে বাগিলেন। এরপ পাঞা এখানে ज्यानक जारहन, शाखावुछिहे छाँशामत अक्यात कीविका निर्सारहत উপায়। এই সকল পাণ্ডাদিগের মধ্যে উমাকান্ত নামে একজন পাণ্ডার স্থিত বাক্যালাপে সৃষ্টে হট্যা তাঁহাকেই আমরা এখানকার তীর্থগুরু পদে মার করিলাম। বলাবাল্লা, তিনিও আগ্রহের সভিত আমালিগকে শিশুতে গ্রহণ করিয়া আশীর্কাদপূর্কক পশুপতিনাথের মন্দির নিকটস্থ প্রশস্ত পাল্লার এক কক্ষমধ্যে বিশ্রাম করিবার স্থানদান করিয়া রুখী করিলেন। এই সুদীর্ঘ সুবৃহৎ পাছশালাটী পশুপতিনাথের ভক্ত যাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্মই নেপালরাজ কর্ত্তক নিশ্মিত হইরাছে। এই পাছশালায় কিঞ্চিং বিশ্রামের পর একবার ধুলাপাল্লে মন্দির প্রালণের বাহির হইতে ভগ্বানের পঞ্মুখবিশিষ্ট মৃত্তি দুর্শন লাভ করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক বোধ করিতে লাগিলাম। বলাবাচলা, এই দিবস আমরা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে পাই নাই, কারণ পাণ্ডার নিকট উপদেশ পাইলাম, বাগবতী নদীতে স্নান না করিলে কাহারও মন্দির মধ্যে প্রবেশাধিকার নাই। পর দিবস ঘ্রথানিয়াম ঘ্রথাসমায় নিকরের লোজ-वामी भूगारजाया वाशवजी नमीरक मक्क भूक्षक चान, कर्भन ममाभनारख ভগবানের অর্চনা করিয়া মহাত্রত উদযাপন করিবার জ্বন্স প্রস্তুত হইলাম। এই নদীব পরপারে গুহেশরীদেবীর দেবালয় শোভা পাইতেছে। उथात्र क्रशब्जननीत व्यक्तनामहकारत नजन ও कौरन मार्थक विरवहना

क्तिट्ड नामिनाम । এथारन वथानियरम त्वन लार्ड इहेबा थारक, अहे

বেদ মন্ত্র পাঠ কি শ্রবণ মধর। বেদ পাঠের সময় ব্রাহ্মণেরা ছই সারিতে বিভক্ত হইয়া উপবেশন করিয়া থাকেন। এক দল এক চরণ আবৃত্তি হইলে অপর দল দ্বিতীয় চরণ আবুত্তি করেন, স্নুতরাং বেদ পাঠকারীরা শাদ লইতে সময় পাইয়া ছই হইতে চারি ঘণ্টা পর্যন্ত অনায়াদে বেদ-. গান করিয়াও ক্লাভ্য হট্যাপডেন না। দশটী বৈদিক একতে বেদ-গান কবিতে থাকিলে পাঁচ শত ফিট অন্তর হইতে উক্ত বেদপাঠ ধ্বনি ক্ষনিতে পাওয়া যায়। আমাদের বাঙ্গলা দেশে বেদ পাঠের প্রথা অতি অল্লই দেখিতে বা শুনিতে পাওয়াযায়। বিবাহাদি কৰ্মো যে সকল বৈদিক মন্ত্র বাবহার হইয়া থাকে, তাহাও প্রকৃতপক্ষে এরপ মধুরভাবে উচ্চারিত হয় না। এপ্রদেশের অর্চকেরা ভালরূপে সংস্কৃত না জানিলেও পুজার বৈদিক মন্ত্র ও অর্চ্চনার সময় মন্ত্র-পুষ্পাদি অতি মধুর স্বরে পরি-ছাররূপে পাঠ করিয়া থাকেন। বেদের চর্চচা যাহা কিছু এই সকল প্রাদেশেই আছে বলিলে অত্যক্তি হয় না। এইরূপে গুহেশরীদেবীর শ্রীচরণে ভ্রুক্তিদান করিয়া পাণ্ডার উপদেশ মত এখান হইতে মল মন্দিরে যাতা করিলাম। গুহেশ্বরীর মন্দিরে একটী স্বর্ণময় আব্রুত্ব উংস দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ আবরণটী খুলিলে উৎসের জন হস্ত দারা স্পৰ্ক বিজে পাবা যায়।

এথানকার পাণ্ডারা বেশ হিন্দী ভাষার কথা কহিয়া এবং তীর্থ সগ্ধরে যাত্রীদিগকে নানা বিষয় উপদেশ প্রদান করিয়া আনন্দোৎপাদন করিয়া থাকেন। এ তীর্থে অনেক বর দক্ষিণ দেশস্থ আহ্মণ, যাঁহারী "দছনী আহ্মণ" নামে খ্যাত, তাঁহারাই পশুপতিনাথের পাণ্ডাবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকেন।

সহর হটতে যতই তীর্থ স্থানের নিকটবর্ত্তী ইইতে লাগিলাম, বাগানের বেড়ার মত প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের পর মন্দির সকল<u>ুদর্</u>শন করিয়া



ভাস্তিত ইইলাম। এই মন্দিরারণাের ভিতর এক তানে যে একটা উচ্চ পাহ্ণালা মন্তক উন্নত করিয়া বিশ্রাস্ত যাত্রীদিগকে আহ্বান করি-তেছে। পাণ্ডা আমানিগকে সেই পাছ্ণালাটাতেই বিশ্রাম করিতে নিয়াছিলেন, এই পাছ্শালার সন্নিকটেই মূলমন্দিরটা শোভা পাইতেছে। গাঠকবর্গের প্রতির নিমিত্ত পশুপতিনাথের দর্শন পথে মন্দিরারণাের একটা দৃশ্য প্রদত্ত ইল।

পশুপতিনাপের মন্দিরের গঠন ও আকৃতি ইতিপূর্ব্বে কাটামুও মধ্যন্থিত যে মন্দির চিত্র দেখিয়াছেন, ইহা ঠিক দেইরূপ প্রস্তুর ও কাঠ সংযোগে নির্মিত। মন্দিরের সমুখভাবে পুরীর সিংহ্লারের ভার একটা উক্ত স্তম্ভ শোভা পাইতেছে, ইহার এক পার্শ্বে মহাবীর হন্তুমানদ্ধী কর-দোড়ে ভগবানের স্তব করিতেছেন। এই স্থিটি নরনগোচর ইইলে এক অনির্মান্তাবের উদয় হয়; পুরীর সিংহ্লারের সম্মুখন্থ প্রশস্ত রাস্তার ভারে ভারে আছে, ঐ প্রশস্ত রাস্তার উপর চিত্রকরেরা বসিয়া জগরাগদেবের গটের ভার ভগবান পশুপতিনাথের মন্দিরসহ চিত্র সকল গুই পরসা ইইতে সাইজ এবং পটের শিল্প নৈপুণ্যাক্রসার ছট টাকা পর্যান্ত মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহার পার্শন্ত চুক্তিকে দেব স্থানে পূজা দিবার জ্বন্ত ভাগার দোকান এবং দেবার্চনার জন্ত নানাবিধ পুশা দির দোকান সকল সজ্জিত আছে, ভক্তগণ সাধ্যমত উহা সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

এখানে দেবস্থানে পূজা দিবার কোনক্স বাঁধা নিম্ম নাই, ভক্তগণ আপেন সাধ্যমত পূজার ভালা দিয়া থাকেন। আতপ তওুল, রক্ত চন্দন, সিদ্ধি, গাঁচ্চা, হয় বিৰপত্র, পূস্মালা এই কয়্টী দ্রব্য অর্চনার নিমিত্ত নির্দিষ্ট আছে। এই সকল নিক্সপিত দ্রব্য বাতীত ভক্তগণ ইচ্ছা ক্রিনে কেহে রোণ্য বা স্বর্ণনির্দিতি ধুধুড়া কুল, বিৰণতা প্রভৃতি স্বদেশ ছইতে সংগ্রহপূর্বক দেবভাবে উপহার প্রদান করিয়া আংপনাকে চরিতার্থবোধ করিয়া থাকেন।

পাণ্ডাগিরি ব্যবদা এক স্বন্তর ন্রাপার। কারণ এখানে পূজা দিবার কোন বাঁধা নিয়ম নাই, তথাপি পাণ্ডাঞ্জীরা লোক বিশেষ পূজা দিবার জক্ত কাহারও নিকট ॥৮/০, জাহারও নিকট ১০০, আবার কাহারও নিকট আপন পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া ১০, টাকা পর্যন্ত আদায় করিয়া থাকেন। ঐ টাকার মধ্যে সামান্ত মূল্যে ভালা খন্দিদ করিয়া অবশিষ্ট দক্ষিণাস্তরূপ নিজে আত্মসাৎ করেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ ভোজনের ছলে বাহা আদায় হয়, তাহা হইতে ব্রাহ্মণদিগকে কিছু দিয়া অবশিষ্ট মূল্য নিজে কইয়া থাকেন।

পশুপতিনাথের প্রীমন্দিরে প্রবেশ করিবার চারিদিকে চারিটী ঘার আছে, তন্মধ্যে একটা ঘার সনাসর্কানা বন্ধ থাকে, অবশিষ্ট তিনটা ঘারের মধ্যপথ দিরা ভক্তগণ ভিতরে গমনাগমন করিয়া থাকেন। বলাবাহুল্য, মেলার সময় যাত্রীসমাগম অধিক হইলে তাঁহাদের গমনাগমনের অবিধার নিমিত্ত এই চারিদিকের চারিটা ঘারই থোলা হইয়া থাকে। মিন্রিভান্তরে প্রবেশ করিলেই স্থান মাহাত্মাগুলে প্রাণে এক স্বর্গীয় তাবের উদর হইয়া থাকে,ইহার মধ্যভাগটা এরপভাবে বহু মূল্য শিক্ষের চাঁহয়া ভানার রং-বেরং এর ঝাড় লঠনের ঘারা সক্ষীয়ত আছে বে, যেন এই মন্দির মধ্য ভানটাই যথার্থ কৈলাশেবরের প্রবী ব্লিয়া অস্কুমান হয়।

এখানে কাশীর বিখেখারের মন্দির প্রাঙ্গণের ভার চতুর্দিকে বিস্তর ছোট বড় শিবলিক প্রতিষ্ঠিত আছে, এই সকল শিবলিক দর্শনের পর মন্দিরাভাত্তরে ভগবান পশুপতিনাথকে মনের নাধে ভক্তিপূর্কক অর্চনা করিয়া মহাব্রভ উদ্যাপন করিলাম।

এই মন্দির প্রাঙ্গণে সভত সাধু সন্মাসীতে পরিপূর্ণ, কোথাও শাস্ত্র

পাঠ হইতেছে, কোথাও ভল্পনী হইতেছে, কোথাও ঘণ্টাধ্বনি, কেহ বা কপালে টাকা শইবার জন্ত বাত, কেহ বা মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে-ছেন। ইহা এক অপূর্ক্ষ দৃষ্ঠ !

ভগবানের সন্ধ্যা-আরতি ইইবার পর প্রথমেই বেদ পাঠ হইরা থাকে। তৎপরে বৈদিক রাহ্মণ ছারা পঞ্পতিনাথের "বিধরণ ঘন" নামে জোত্রগান ইইয়া থাকে। এই মধুর ভোত্ত পাঠ শক্ষ যাহার কর্ণে প্রবেশ করিবে, তাহারই মন মধ্যে এক অনির্কাচনীয়ভাবের উদয় হইরা ভগবচ্চরণে ভ্রিদান করিতে ইছে। ইইবে ৭ ধন্ত প্রভু পশুপতিনাথ, ধন্ত ভোষার মাহাত্মা!!

আময়৷ বাজালা দেশে সচরাচর যেরপ শিবশিল দর্শন পাইয়া থাকি, ভসবান পশুপতিনাথের লিক মৃতিটার আরুজি সেরপ দর্শন পাইলাম না। সেতৃবন্ধ তীর্থে ভগধান য়ামেয়য়ৢরীউর যেরপ ডেক ঢাকা সর্পন্ধাবিশির পবিত্র মৃতি দর্শন পাওয়া যায়, এখানকার এই জাগ্রত লিক্সরাজের মৃতিটা অনেকটা সেইয়প ভাবের আরুতি; কিন্তু এখানে এই আদিলিক মৃতির উপরিভাগে সদাসর্বাদা একটা পঞ্চমুখবিশিই মৃতি ডেক ঢাকা থাকে। সেই মৃতিটা এক গোয়ীপট্ট ডেল করিয়া হন্ত প্রমাণ উরিয়া আগিয়া আছেন, ততোপরি ম্বর্ণান্মিত পঞ্চানন পঞ্চমুখ বিস্তার করিয়া ছরিগুণ গানে বিভায় ছইয়া ভক্তগণকে দর্শনদানে উরারকরিছেলে। এই পবিত্র মৃতি যিনি ভাগ্যক্রমে একবার দর্শন করিয়াকরিছেলে। এই পবিত্র মৃতি যিনি ভাগ্যক্রমে একবার দর্শন করিয়াত্রের, ইহন্তরের তিনি কথন কোনরপে বিশ্বরণ হইতে পারিবেন না। অধ্যক্ষমান্তরে বহু পুণ্য সঞ্চর না থাকিলে কথন কাহারও ভাগ্যে সহজে এই মৃতির দর্শন লাভ হয় না। স্করাং বলিতে ছইবে, পশুপতিনাথের রূপা ব্যতীত কঞ্চন কেই এছ কট্ট সহু করিয়া এই তুর্গম পার্কত্যপ্রদেশে আদিতে সাহস্ত করিতে পারিবেন না।

শ্রীমন্দিরের অদ্রে মৃগস্থলী নামক পুর্বতের শিধরদেশে এক র্মণীয় জঙ্গল স্থান আছে, তথায় পুষ্ধর তীথের স্থায় বিস্তর বানরকুলকে ইত-শুতঃ বিচরণ করিতে দেখিতে পাওম্বাগ, এবং এই স্থানে মুড়ির স্থায় বিস্তর শালগ্রামন্দিলার দর্শন পাওয়া মায়।

ভক্তগণ এ তীর্থে পূজার দক্ষিণাস্বরূপ যাহা দান করেন,উহা পূজারী পাঙারা পান, বাবার মন্তকে বা পূথক্ ভোগের নিমিত্ত যাহা দান করেন, তাহা দেবসম্পত্তিতে জমা হইরা থাকে। 'এই টাকা সংগ্রহ করিরা হিসাব রাধিবার নিমিত্ত মন্তির মধ্যে সভত একটা লোক হাজির থাকেন আবার এইরূপ এখানে অষ্টোত্তর শত নামার্চনার মূল্য ।০ আনা, কেহ গৃহত্তের মন্তক্ষানা করিয়া সহত্র নামার্চনা করাইলে তাহাকে ১১ টাকা পৃথক্ দিতে হয়। কর্প্রালোকে দেব দ্দিনের দ্বিশা /০ নিকিট আছে। নামার্চনার মূল্য যাহা সংগ্রহ হয়, উহাবেদ পাঠকারী ব্রাহ্মগণ্যর লভ্য।

মূলমন্দির প্রান্ধণের চ্চুদ্দিকে যে সকল স্মার্গ্র বৈদিক পণ্ডিভগণ অবস্থান করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যজুরেনীয় আপত্ত স্থান্ত করিছে লাই করিছে পার্বি করিছে পারিন উত্তমরূপে নার্গ্তি করিছে পারেন, তাহাদের মূখে সেই মধুর বেদ পাঠ প্রবণ করিলে কর্ণ পরিস্থাই হয়। এ তাঁথে রাহ্মণ ভোজনের দিন স্মামরা তাঁহাদিপকে পাছনিবাদে আমন্ত্রণ করিয়া বেদ পাঠ প্রবণ করিছে ইছা প্রকাশ করিলে তাঁহারা " অখনেধ প্রকরণ ও আনীয় মন্ত্র" সমস্বরে আর্ত্তিপূর্কক আমাদের বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। আশ্চর্ধের বিষয়, এই সকল বিদিক বাহ্মণেরা অভি অন্ধ দানেই সন্তঃ ইইয়া থাকেন।

শিবচতুর্দশীর রাজিতে জ্বাগরণপূর্ব্বক এখানে পশুপতিনাথের বিধি অষুণারে ব্রত্থালন এবং ভক্তিসহকারে অর্চনা করিয়া পর দিন পূর্ণ্যো-

मग्र इल्ट्ल लानीय পুলাতোরা ব্রাবতী নদীতে যথানয়মে সঞ্জপুর্ত্বক স্থান এবং পিতৃগণের উদ্দেশে পিও প্রদানপূর্মক দক্ষিণাসহ বিজ-গণকে শোজন করাইয়া এবং যীখাসাধ্য তীর্থতারে ভূমি, গো, তিল, রজত, কাঞ্চন দান করিলে হর-হন্তির কুপায় সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। অতএব যে কোন ভক্ত এই সময় এই তীর্থে আসিবেন. তিনি যেন কর্ত্তব্যবোধে উপরোক্ত নিয়মগুলি পালন করেন। এইরূপ আবার মহোদয় ও অর্দ্ধোদয়যোগে এই নদীতে সম্বল্পপ্রক সান করিলে তাহাকে আর ভব্যস্ত্রণা বা নরকাদি ক্রেশভোগ করিতে হয় না, এমন কি সাযুজ্য মুক্তিলাভ হয়। তৎকালে পিতলোকের উদ্দেশে পিওদান করিলে তাঁহারা চন্দ্র স্থ্য স্থিতিকাল পর্যান্ত তৃপ্ত থাকেন, নরকন্থ পিতৃ-পণ পাপ বিমৃত্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। অতএব দেই সময়ে এদেশ-বাদীদিগের মধ্যে যদি কথন কেছ তথায় উপস্থিত থাকেন, ভাছা ছইলে যথানি জমে স্থান ও পিতৃগণের উদ্দেশে পিওদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজন সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য বোধ করিবেন। পৌষ কিয়া মাঘ মাদের অমাবস্থা তিথি, রবিবার, বাতীপাতবোগ এবং শ্রবণা নক্ষত্রের সহিত মিলিত क्टेटल অर्फ्तानग्र त्यान हम्र, हेहात किकिए नान क्टेटल मटहानग्र **त्या**न নামে খাতি হটয়া থাকে। এই যোগ সময় বাগবতী নদীতে সান করিলে ৰত পুণ্য সঞ্য হইয়া থাকে, এই নদীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটী প্রাচীন গল্প প্রকাশিত হইল।

পুরাকালে একটা শৃগাল ও একটা বানর জাতিমার ছিল, শৃগালটা পুর্বাঞ্চলের এক বেদবিদ আহ্মণ ছিলেন। "কোন আহ্মণকে এক আঢ়ক ধান্তা প্রদান করিতে প্রতিশ্রত হইয়া উগা প্রদান করেন নাই। সেই পাপে দেহাক্তে-নরকভোগ করিয়া শৃগালত্ব প্রাপ্তা হন।" "এইরূপ ঐ বানরও,পুর্বাঞ্চলের দেবনাথ নামে এক বিপ্রা ছিলেন, তিনি বহ্মণত্ব হরণ করিয়াছিলেন বলিয়া দেই পার্শে দেহাস্তে নরকভোগ করিয়া প্রবদ্ধ প্রাপ্ত ইয়াছিলেন।" তাঁহার তিত্ত হেই সেই পাণের প্রতিকল ভোগ করিবার সময় একদা উভয়ের মিলনে পূর্ব বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন, তথন হংখিত মনে উক্ত পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ত "সিল্কীণ" নামে এক মুনির নিকট ব স্থাপ শান্তির উপায় জিজ্ঞানা করিলে, মুনিবর ধানাবলঘনে তাহাদের পূর্ব বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, এবং স্মৃত্যুক্ত প্রায়লিচ ত্রিধান না দেখিয়া তিনি কর্মেদির ঘোগ সময় এই পুণাভোয়া বাগবতী নদীতে ভক্তিপূর্বক স্কানসহকারে ভগবান পশুপতিনাথের অর্চনা করিছে উপদেশ প্রদান করিলেন। মুনির নিকট এইরপ উপদেশ পাইয়া ভাহায়া উভয়েই হুইচিত্তে যথাসময়ে এই তীর্ষতীরে উপস্থিত হইষা মানপূর্বক ভগবানের দর্শন করিলেন, ইহায় কদেল উক্ত পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন।

পশুপতিনাথের ম্লমন্দিরের সম্মুখ্য প্রাশস্ত রাস্তার চতুর্দিকে যে সমস্ত পদারীদিগের দোকান অংশজ্জিত আছে, এদেশের চিক্সরুপ সাদেশে আত্মীর বজনগণকে উপহার দিবার জন্ত সাধামত সেই ্কল জব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করিবেন। এদেশের শিক একটা উপহায় দিবার সামগ্রী। প্রত্যাগমনকালে এথানে পশুপতিনাথের মন্দিরসহ প্রতিমৃত্তির পট ধরিদ করিবেন।

মংখর প্রতিষ্ঠিত অবিমৃক্তকের যেরপ গলাবকে বছ দূরব্যাপী অজল বাঁধা ঘাট সকল নির্মিত হইরা ভিন্ন ভিন্ন নামে শোভা পাইতেছে, এখানেও সেইরূপ শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে বাঁঘমন্তী নদীর উভন্ন পার্শে প্রস্তর নির্মিত কত সোপান, কত ঘাট প্রস্তত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে শোভা পাইতেছে, তাহার ইয়তা নাই। কানিতে যেরূপ বিশেষর ঘাট, শেশাখ্মেধ ঘাট, কেদার্বাট প্রভৃতি ঘাটগুলি প্রসিদ্ধ—এথানেও সেই-

ক্ষপ পশুপতিনাথের ঘাট, গৌরীবাট, আর্য্যঘাট প্রভৃতি বিস্তর বাধা-ঘাট দক্ষ বিখ্যাত।

পশুপতি নামক তীর্থ ঘাটের উপরিভাগ হইতে বাষমতী নদীর দৃষ্ট অতি নয়নানদদায়ক। এই স্থাদের উভয় পার্মস্থিত অত্যুচ্চ পর্বতের মধ্য দিয়া চট্টগ্রামের অস্তর্গত সীতাকুডের মন্দাকিনী থেরপ পর্বতের দিখরদেশ হইতে নীচে নামিয়া সহস্রধারা হইয়া দর্শকর্লকে চমংকৃত করিতে থাকে—এখানেও দেইরূপ পুণ্যতোগা বাষমতী নদী এক উচ্চ পর্বত্রগাত্র বহিয়া কুলকুলরবে আঁকিয়া-বাঁকিয়া নীচে নামিতেছে, এই মহান্দৃগ্য বিনি দেখিয়াছেন, তিনিই মোহিত হইবেন—সন্দেহ নাই। সচরাচর এই নদীর জল অল্প থাকে, অবগত হইলাম—বর্ষাকালে ইহা এক প্রলম্কর মুর্ভিধারণ করিয়া থাকে।

বারণেশা যেনন হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ এবং মুক্তিপ্রদ, নেপালীদিগের নিকট পশুপতিনাথও তেমনি মুক্তিপ্রদ। স্থানীয় অধিবাসীরা
অস্তিম সময়ে ভগবান পশুপতিনাথের প্রীচরণে স্থান পাইলে সৌভাগ্য
বোধ করিয়া থাকেন। পশুপতিনাথের ঘাটের নির্দিষ্ট এক স্থানে হইখানি প্রশন্ত শিলা এরপভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে যে, অস্তিম সময়ে তাহার
উপর ঘাহাকে শয়ন করান যায়, সেই ব্যক্তির পা হুখানি এই আগকারিণী পুণ্যতোয়া বাবমতী নদীর জল স্পর্শ করে। এই শিলা হুখানির
মধ্যে একখানি রাজপরিবারবর্গের, অপরখানি মন্ত্রী পরিবারদিগের
নিমিত্ত স্থাপিত হইয়াছে। বলাবাহল্য, সাধারণ বা গৃহস্থাপ এই শিলা
মধ্যে স্থান পান না। সাধারণ লোকে কেবল এই শ্রশানতীরে বাঘমতীর
পবিত্র বারি স্পর্শ এবং মুথে ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে দেহ
ভাগে করিয়া হুর্গারোহণ করেন।

পশুপতিনাথের দর্শন পথ यদিও কষ্টদায়ক, কিন্তু এখানকার কীর্ত্তি-

কলাপ বা ভগবানের ঐশ্বর্য এবং মাহানীয়া দর্শন করিলে সকল ছংখের অবদান হইয়া পরিশ্রমের সার্থক বিবেদীনা হয়। যে দেব প্রাচীনকাল ছইতে এথানে অবস্থিত, মানবগণ সেই দেবের দর্শনে মুক্তিলাভ করিবন—ইহা আর বিচিত্র কি ?

ভগবান পশুপতিনাথ নরলোকে প্রকাশ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এইরূপ ;—

পঙ্পতিনাথ—এই পার্কাগ্রপ্রদেশে চারিমুগেই অবস্থান করিতেছন। নেপাল ইতিহাস পাঠে জানা যায়, পুরাকালে এই উপত্যকায় বিশাল নাগবাস নামে একটা প্রসিদ্ধ হল ছিল। কথিত আছে, সভাষুগে মহাত্মা "বিপাথ বৃদ্ধ" বনুমতি এখানকার ঐ নাগবাস হুদের পশ্চিমে নাগার্জ্বেন নামক উপত্যকায় শিয়াগণসহ বাস করিতেন, তৎকালে তিনি আশ্রেমের অনতিদ্রে ঐ বারিপুণ হুদমধ্যে একটা পলের মূল রোগণ করেন, ইহার কিছুকাল পর তিনি আপেন শিয়াগণকে তথাৰ অবহান করিতে আদেশ প্রদানপূর্বক আপন গছবা হানে গমন করেন। সভাষুগেই ভাহার রোপিত সেই প্রমৃগ হইতে শতদ্ধ বিকশিত হইল, তমুধ্য অংজুনাথও আবিভূতি হইলেন।

ত্তেতাবুগে মহাত্মা "বিপাশবৃদ্ধ" অনুপম হইতে মন্ত ধাম পণ্টন সময় এখানে এই শতদল মধ্যে স্বয়স্থানাথের জ্যোতি দর্শন করিলে তিনি ভক্তিপূর্ব্বক লক্ষ বিৰপত্র দ্বারা ঐ জ্যোতি উদ্দেশে অঞ্জুলি প্রদান করতঃ অপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। অভ্যাপি সেই নিদশন এখানে বর্ত্তনান থাকিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষা প্রদান করিতেছে। ইহার কিছুদিন পর "মঞ্জী বৃদ্ধ" চীনদেশ হইতে এই পার্কতাপ্রদেশে আসিলে স্থানীর শিতদল মধ্যে এক অপূর্ক জ্যোতি দর্শন করেন এবং দিব্যক্তানে এথানে ভূগবান স্বয়স্থনাথের অবস্থান বিষয় জানিতে পারিয়া ফাটওয়ার নামক স্থানে স্বীয় করিছত মূল অস্ত্র দ্বারা ছিল্ল করিয়া ঐ হুদের সমস্ত জল বাঁহির করিয়া দেন, তৎকালে সেই স্রোতের সহিত হুদস্থিত যাবতীয় নাগগণ বাহির হইলে "নাগরাজ" মহায়া মাঞ্জীর নিকট সুক্তকরে তাঁহাদের অবস্থানের স্থান নির্দেশ করিতে অস্থরোধ করেন, তখন মহায়া মাঞ্জী সদম্ম হইয়া তাঁহাকে টাউদা নামক জলাশয়ে আশ্রম লইতে আদেশ করিলেন। এই রূপে রূপিত সমস্ত জল নিঃশেষ হইলে মাঞ্জী এই স্থানে বিশ্বর ধনসম্পত্তি দেখিতে পাইলেন, তখন তিনিই ঐ সকল অতুল ধনরত্রে অধীয়র হইলেন। একদা তিনি এখানে বিশ্বরপের মধ্যে স্বয়স্থ্যভাতি তাহার ভিতর শ্বহেশ্বরীকে পর্যান্ত দর্শন করিয়া ভক্তিসহকারে ঐ প্রান্থিত স্ব্যাতি সৃথিতে প্রাত্রিক প্রান্তর দর্শন করিয়া ভক্তিসহকারে ঐ প্রান্থিত জ্যোতিস্থিকে প্রান্তর্গনা করিলেন।

মহাত্মা মাজ্মী এই উপতাকার ব্রদমণ্যে যে সমস্ত ধনসপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ঐ সমস্ত সম্পতির সাহায়ে এখানে মন্ত্যুগণের বাসেপেকুল নিজের নামান্থগারে মজুপাটন নামক এক সহর স্থাপিত করেন,
এততিয় ঐ সহরের স্থানে স্থানে বৌদ্ধ-ভিক্ষুদিগেরও বিহার স্থান নির্মাণ
করাইয়া দিলেন। এইরুণে তিনি মনের স্থান তথায় কিছুদিন অবস্থানপূর্ব্বক একদা ধর্মকর নামক এক শিয়াকে এই নবপ্রতিষ্ঠিত সহরের
রাজারূপে অভিষেক করিয়া তিনি আপন গস্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন।
ধর্মকর গুরুর রুপায় এই সহরের রাজা হইয়া অপরাপর ভিক্ষুদিগের
সহিত যুক্তিপূর্বক জ্যোতিরূপী স্বয়্বভ্রাথের নির্দ্ধিই স্থানের সরিকটে
ভক্তির নিদর্শনস্ক্রণ এক মন্দির নির্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে মজুশীর এক
প্রিত্র মুর্বি প্রতিষ্ঠাপূর্বক ধ্রানিয়্মে গুরুজীইর পূজার্চনার বন্দাবস্ত

করিলেন। নেপালে মাঞ্ শ্রীর একপ দানেক মন্দির বর্ত্তমান থাকিরা সেই মহাআর কীতি বাষণা করিতেটে। অনেক স্থলে বিশাধ বৃদ্ধ বন্দুমতির এবং মাঞ্ শ্রীর মন্দিরে উগহাদের চরণ চিচ্ছ ক্ষিষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায়। এই উভয় বৃদ্ধের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে পার্থকাের মধ্যে মহাআরু বিশাধ বৃদ্ধের চরণে চক্র ও মাঞ্ শ্রীয় চরণে চক্র্ চিচ্ছ দর্শন পাওয়া যায়। এই নেপাল সহরে অভ্যাপি যেরপ অসংখ্য বৌদ্ধ কীর্ত্তি আছে, বর্ত্তমানকালে ভারতের অপর কোন স্থানে সেরপ আছে বলিয়া ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না।

কথিত আছে, ত্রেভাব্গে "বৃদ্ধ করকটাদ" এই পার্কতাপ্রদেশে শ্বঃস্ক্লোতির মধ্যে জগজননী শুক্তেশরীদেবীর দর্শন পান তথন তিনি আনন্দিত মনে এই সহরে অন্যুন ৭০০ ব্রাহ্মণ জাতীর ব্যক্তিদিগকে ভিকুব্রতে দীক্ষা প্রদান করেন। এই সকল ভিকু ব্রাহ্মণদিগের তৃষ্ণা নিবারণের জন্ত তিনি স্থানীয় প্রশস্ত উপত্যকাভূমির নানা স্থান পাতি পাতি পরিভ্রমণ করিয়াও ক্রাপি জলের সন্ধান করিতে সমর্থ হইলেন না, তথন সঙ্করারত হইমা গিরিস্থিত এক পর্বতগাতে হস্ত স্পর্ক ক্রিবামাত্র প্রহার মানসে এক ক্যিকার নদীর স্প্রই হইন্ধ স্রোভ্রমী ইইয়া প্রবাহিতা হইতে লাগিল, যে নদীর স্প্রই হইন স্রোভ্রমী ইইয়া প্রবাহিতা হইতে লাগিল, যে নদীর স্প্রই ইইল—ভিনিই বাঘমতী নামে জনসমাজে প্রসিদ্ধ হইলেন। তদ্দর্শনে করকটাদ বৃদ্ধ তাহার অধীনস্থ ৭০০ শত ব্রাহ্মণ ভিকুদিগের যাবতীয় কেশয়ালি সংগ্রন্থপ্রক প্রসারতি ছড়াইয়া দিলেন, ইহার ফলে এখানে কেশমতী নামে আযার একটা নদী স্প্রই হইল। এইরণে উভয় নদীর স্প্রই ক্রিয়া ভিসি

ভারত পাঠে জানা যায়--জাপরবুগে মহামূনি কনক এই উপত্যকাভূমে উপস্থিত হইয়া মনের স্থান্ধ স্বয়ন্ত ও গুলেম্বরীদেবীর «প্রাচ্জা

ক্রিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করেন, এই ঘটনার কিছুকাল পর "কাশুপ-বদ্ধ" বারাণদী হইতে <sup>(</sup> ই পার্বত্যপ্রদেশে আগ্রমন করিয়া সমন্তক্ষোতি ও গুহেশ্বীর প্রতি দৈকা করেন। তৎপরে এই কাল্যপই একদা গৌড় নগরে পদার্পণপুর্বক তৎকালীন স্থানীয় প্রচ্ছদের নামক নরপতিকে স্বয়ন্ত ও গুহেশ্বীদেবীর অবস্থানের বিষয় জ্ঞাপন করেন, এবং তাঁহাকে এই উভয় দেবদেবীর পূজার্চনা করিতে উপদেশ দেন। মহাত্মা প্রচণ্ডদেব কাশ্রপের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া "শান্তশ্রীনাগ" নাম ধারণ করত: এই পার্কভাপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া ভিক্তবত গ্রহণ পুর্বাক এখানে স্বয়ন্তজ্যোতি মধ্যে এই উভয় দেবদেবীর স্কান করি-লেন, এবং মনের স্থাথে তাঁহাদের পূজার্চনাসহকারে কাশুপের আদেশ পালন করিলেন। ইহাতেই প্রমাণ পাওয়া বায় যে, ভগবান এথানে অতীত তিনবুগই স্বয়স্ত্রোতিরপে গুহেম্বীদেবীসহ অবসান করিয়া ভক্তদিগের পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন, শেষ কলিযুগ সলিকট জানিয়া মহাত্মা শাস্তশ্রীনাথ এই স্বয়স্তল্যোতিটাকে আচ্ছাদন করিয়া তত্পিরি এক মন্দির নির্মাণ করেন, কালে ঐ স্বয়স্ত মন্দিরটী সংস্কার অভাবে ধুলিদাৎ হয়, তৎদক্ষে এই জ্যোতিও দেই ভগাবশেষ মন্দিরের ভিতর প্রোথিত হয়।

কলির প্রারস্তে এখানে এক আহিনীর একটা সর্বস্থলকণ্যুকা গাভী
নিজ্য একই সময়ে এই ভগ্ন মন্দির স্থানে আদিয়া মনের সাধে ছই পা
প্রসারণ করিয়া তাহার চগ্নধারা সেচন করিত। গোপালক তাহার
গাভীটা নিজ্য একই সময় গোরাল ঘর হইতে বহির্গত হইয়া কোথায
যায়, এই রহস্ত ভেল করিবার মানসে পর দিবস নিন্দিট সময় পর্যাস্ত
অপেক্ষা করিয়া গাভীর পশ্চালগামী হইলে যাহা দর্শন করিল, তাহাতেই
তাহাকে চমৎক্রত হইতে হইল। তথন সে কৌতুহল পরবশ হইয়া

মায়াময়ের ইচ্ছায় ঐ নিদিষ্ট স্থান থন করিতে আরম্ভ করিবে সহসা
শ্বয়ভ্জ্যোতি ধরায় প্রকাশিত হইল। ুসই জ্যোতি প্রভাবে গোপালক
ডৎক্ষণাৎ ভন্মীভূত হইল। এই পোঁপালকের এক পুত্র ব্যতীত ইহসংসারে আর কেইই আপনার বলিতে ছিল না।

নীমুনি নামে এক মহাক্সা এই শমর এখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি এই ভন্মাভূত গোপালকের পুত্রের সন্ধান পাইরা আপন প্রতিভাবলে ভাহাকেই এথানকার রাজা কারলেন। এই গোপালকের পুত্র এথানে যে রাজ্য স্থাপন করিলেন, দেই রাজ্য মহাক্সা নামুনির নামান্থসারে নেপাল নামে প্রসিদ্ধ হইল। নেপাল—অথাৎ দেবতার আশ্রেত প্রদেশ; কথিত আছে, এই আহীর পুত্রের রাজত্বকালে মহাক্সা নীমুনির উপদেশ মত ঐ ভয় স্থপাকৃতি মন্দিরটীর পুন: প্রতিষ্ঠা হয়, ভদবাধ এই স্বয়ন্ত্রোতি এথানে পভপতিনাধ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

বৌদ্ধ সম্রাট অংশাক নেপালের পরিচর পাইয়া স্পারবারে এখানে আগেমন করেন, তাঁহার অবস্থানকালে নেপাল সহরে নাপতপাটন আদিবুদ্ধ প্রভৃতি নামে অনেকগুলি দেবালয় প্রাভৃত্তিত ১০ ঐ সকল প্রাচীন দেবালয়গুলি মন্তাপি বর্তমান রাজধানী কাটামুও সহরে স্গর্কে অবস্থান করিছে।

কথিত আছে, ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রান্থ জাবকালে মহাত্ম। শক্ষরাচার্য্যের আবিভাব হয়। সেই মহাত্মার প্রভাবে এখানে এই বৌদ্ধ ক্ষমকে লুগুপ্রায় করিলেন, তৎসঙ্গে বৌদ্ধ স্মৃতিও অপ্তহিত হহয়াছিল। এই মহা সক্ষময় সময় ঐ সকল বৌদ্ধ দেবালয়গুলি অধিকাংশই হিন্দুদিগের হারা মহাদেবের মন্দিরে পরিবৃত্তিত হইয়াছে।

নেপাল সহরে পুরাকাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্যার্স্ত বতগুলি নর-পতি রাজম করিমাছিলেন, তাঁহালের মধ্যে সকলেই ভগবান প্রপুণ্যত- লাথের নামে উৎসর্গ করিয়া দেবস্থানের কিছু-না-কিছু প্রীর্ক্ত করিয়াচেন। প্রমাণস্বরূপ দেপুন, নেপুালরাজ "সদা শিবদেব" তাঁহার রাজস্কালে এই পশুপতিনাথের মন্দিরের ছাদ্টা স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া আপন ক্রীতি তাপিত করেন স্থাপিত রাজমন্ত্রী ভীমদেন থাপা এই মন্দির প্রাক্তালে একটা প্রকাণ্ড স্বর্ণমণ্ডিত নন্দী মৃত্তি (র্ব) স্থাপিত করেন। কেই বা ধর্মশালাটী নির্মাণ করেন। এইরূপ এখানকার রাজবংশের মধ্যে দকলেই এই দেবস্থানে একটা-না একটা ভক্তির নিদ্দানস্বরূপ চৈছ্ স্থাপিত করেন। এইরূপে এই প্রাক্তানে এই প্রাচীন বিখ্যাত দেবালয়ে যে কত স্বর্ণমন্ত্র ব্য এবং শিবলিক্ত মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উহা গণনা করা অসাধ্য। পুর্বের্গ কাণী কিয়া ভ্রনেশ্বরে যেরূপ শিবলিক্ত দর্শন করিয়াছিলাম, এই প্রান্ধতা নেপালপ্রদেশেও ভদাপেক্রা বেণী লিক্তমৃত্তি দর্শন করিয়া এই স্থানকই যথার্থ কৈলাশপুরী বলিয়া অস্থ্যান করিলাম।

ভগবান পঞ্পতিনাথের মন্দিরে যেরূপ স্ব্বী রোপ্যের প্রাচ্বা দর্শন পাওয়া যায়, ভারতবর্ষ মধো অন্ত কোন চিন্দু তীর্থ স্থানে আর এরেপ নয়নগোচর হয় না। ইহার প্রধান কাবণ এই যে, ভারতবর্ষ মধ্যে যেথানে যত হিন্দু তীর্থ স্থান আছে, ঐ সকল প্রসিদ্ধ তার্থ স্থানে ম্বলমানদিগের অত্যাচারে হতনী হইয়াছে, কেন না ঐ সকল দেব-সম্পতি যবনদিগের ভারা বার্মার অপস্তত হওয়াতে এইরূপ গুরুলাগুভ হইয়াছে; কিন্তু পঞ্পতিনাথের এমনি মাহাত্মা যে, দিখিজয়ী বিধ্যাী যবনগণ বার্মার নেপালপ্রদেশে প্রবেশ করিবার চেটা করিয়াও ভগ্ন বানের মাহাত্মাগুণে কোনরূপে রুত্রাহা্ম হইতে সমর্থ হন নাই। স্থারাং পঞ্পতিনাথের প্রভ্ত ঐথ্যা এইরূপে সহস্র সহস্র বংসর হতে পুঞারুত হত্মাতেই স্ব্রীপার প্রাচ্যা হইয়াছে। এই লিক্ষ-রাজের ম্বাণেশ ক্রিক ব্যাণ, মধ্যতাগ নহাণীন, উর্নিশ মাণিক্যাভ স্তৃত্তরপে দর্শন পাওয়া যায়। কথিত আছে, হর হরি সতত একাক্সা হইরা এথানে অবস্থান করিতেছেন; যে মানব ভক্তিপূর্বক এই লিঙ্গ-রূপী সাক্ষাৎ শঙ্কর মূর্তির দর্শন, স্পর্শন বা অর্চনা করিবেন, অস্ত্রে তিনি অব্যর্থ নিষ্পাপ ক্রমের বৈক্ঠে বা গোলকে স্থানপ্রাপ্ত হইবেন।

এ তীর্থে স্থকলের ব্যবস্থা আছে: স্থাপর বিষয় এখানে কোন পাণ্ডা কোন যাত্রীর নিকট জুলুম করিয়। টাকা আলার করেন না। যাত্রীরা তীর্থগুরু পাণ্ডাদের যত্তে সন্তুট্ট হইয়া স্থকলের প্রণামীসক্ষণ বাহা প্রদান করেন, তাঁহারা তাহাতেই সন্তুট্ট হইয়া প্রকেন। বলাবাহল্য, ১ টাকার কমে স্থকলের প্রণামী নাই। এইক্রপে নেপাল-সহরের শোভা এবং বেবতাদিগের দর্শন, স্পর্শন ও মন্দির সৌন্দর্য্য নম্মগোচর করিয়া মনের স্থাথ এবার সহর হইতে একথানি ঝাস্পান ৮॥• টাকা ভাড়া ধার্য্য করিয়া নীমগিরি পর্বত্রপ্রেনীর মূল দেশস্থিত ভীমপেদী নামক স্থানে নির্কিষ্মে স্থাপ শরীরে আসিয়া উপতিত হইলাম, তথা হইতে বে থাটোলীর বন্দোবন্ত ছিল, তাহারই সাহায্যে রক্সোলে আসিয়া রেল্যোগে বছদিনের পর স্থানে স্থাক্ত ক্রায়া করিতে হইয়া হ্রগনান পঞ্জাতনাথের ক্রপার স্থাব্যভ্নে কাল্যাপ . করিতে লাগিলাম।





## প্রভাস তীর্থ

সহর কলিকাতা হইতে প্রভাগ তীর্থ দর্শনেচছুক যাত্রীদিগকে বেল-বোগে প্রথমে বোম্বে, তথা হইতে বোম্বাই-বরদা-মধ্যভারত রেলের কোলাবা-মোরন লাইন—চর্চগেট অথবা প্রাপ্ত বোড নামক ষ্টেশনে বেলগাড়ীতে আরোহণ করিতে হয়। এই লাইনে বাত্রীদিগকে বরাবর শুজরাট প্রদেশের বিরম-জামনগর নামক ভিন্ন ছোট রেলের সাহায্যে কাথিয়াগড় উপদ্বীপের উধাওয়াল, জটলেশ্বর জংশন হইয়া ভেরোয়াল বন্দরে পৌছিতে হয়। এই ভেলোর হইতে প্রভাগ-মাত্র তিন মাইল দ্বে অবাস্থত। বোম্বাই হইতে জটলেশ্বর ওেণ মাইল, জটলেশ্বর হইতে ভেলোর অন্ন ৬৭ মাইল, আবার ভেলোর হইতে পাবত্র স্থান "প্রভাগ-ক্ষেত্র" তিন মাইল দ্বে অবাস্থত। অর্থাৎ কলিকাতা হইতে বোম্বে ২২২৩ মাইল, তথা হইতে বোম্বে ২২২৩ মাইল, তথা হইতে বান্বে পাওয়া যায়।

যে সকল যাত্রী প্রভাস তীর্থের দেবা করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদিলের পক্ষে বোষাইএর চর্চ্চগেট অগবা গ্রাণ্ড রোড নামক ষ্টেশন হুইন্টে একেবারে ভেলোনের টিকিট খনিদ করাই প্রেঃ, মধ্যে কেবল ছইবার ট্রেণ বদল করিতে হয়, নতুবা পৃথক্ পৃথক্ ষ্টেসনে টিকিট থরিদ এক বিভয়নাভোগ মাত্র।

শারদীয় অবকাশে বন্ধুবান্ধব স্কলে এক স্থানে একত্রিত ইইয়া এবার কোন্ তীর্থের সেবা করিতে অগ্রসর ইইব, এইরপ পরামর্শ ইই-তেছে, এমন সময় আর একজন অংশর প্রাপ্ত প্রাচীন বন্ধু আমাদের দলে মিলিত ইইলেন। তিনি কর্মোপলক্ষে বহু কালাবধি বোম্বে সহরে অবহান করিয়া ঐ অঞ্চলের অনেক তীর্থ হান পর্যাটন করিয়াভিলেন। এই নবাগত বন্ধু আমাদিগকে তীর্থ যাত্রায় প্রস্তুত দেখিয়া এবং আমাদিগের মধ্যে কাহারও প্রভাগ তীর্থ দর্শন হয় নাই অবগত ইইয়া, এবার এই প্রভাগ তীর্থের সেবা করিতে অমুরোধ করিলেন, অধিকন্ধ তিনিও আমাদের সহযাত্রী ইইবেন বলিয়া প্রতিশ্রত ইইলেন। এতাবৎকাল সন্ধী অভাবে আমাদের এই অপরিচিত তুর্গম প্রভাগ তীর্থ হান দর্শন ইয় নাই, স্কুবাং ভগবানের ক্লপায় স্থ্যোগ উপাস্থত ইওয়াতে তাঁহার প্রস্তুবাং ভগবানের ক্লপায় স্থ্যোগ উপাস্থত হওয়াতে তাঁহার

দশমীর সন্মীলনের পর অয়োদশীর শুভলগে তীর্থ যাত্রার দিন স্থির ইইল । প্রভাগ পথে প্রথমে জ্বরলপুরে নর্মদার স্নান, তর্পণ সমাপনাস্তে বাহাতে তথার উপস্থিত হওরা যার, তাহারই বাবতা হইল। আমরা সকলে ঐ নিদিই দিনের অপরাক্ষকালে সংসার-মারা পরিত্যাগপূর্বক যথানিরমে ঘট স্থাপন এবং শুকুজনবর্গের আশীর্বাদ গ্রহণ করতঃ, ভগ-বানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া, শুভলগে গ্র্যাওকর্ড লাইন দিবা যে মেল যার, তাহারই উদ্দেশে শুভ্যাতা করিলাম।

হাওড়া টেশনে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর উপদেশ মত জবাল-পূরের টিকিট থরিদ করিলাম, কারণ পূণ্যতোয়া নর্মাদার জলপ্রণাত, মাদারপ্রবিত শোভা এবং পিতৃগণের উদ্দেশে ইহাতে স্নান, তর্গণ করিতে " ছইলে ধাত্রীদিগকে প্রথমে জবলপুরে ধাইতে হয়, তথা হইতে টাঙ্গার সাহায়ে অন্যুন সাত ক্রোশ পথ অতিক্রমপূর্বক নশ্মদার তীরে পৌছিতে হয়।

आयता मनत्न (हेर्ल आरताह्न कतित्न यशामयता रहेन्यन यन्ते। . বাজিল, গার্ড সাহেবের নীল লগ্ন তলিল, তৎসক্ষে এঞ্জিন হইতে বংশী-ধ্বনি হইয়া ধমোলিারণ করিতে করিতে টেণ্থানি ধীরে ধীরে প্লাটফরম হইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। বলাবাছলা, আমরা ঐ সঙ্গে মনে মনে সেই চুর্গতিহারিণী জগজ্জননী ত্রিশক্তিরপেণী চুর্গার নাম জপ করিতে করিতে, আপনাপন স্থানে শ্যা পাতিয়া শয়ন করিলাম। সমস্ত রাত্রি ট্রেণথানি ক্রত গমন করিয়া যথন পর দিন প্রাতে মোগলসরাই নামক প্রধান ষ্টেশনে যাত্রীদিগের টিকিট চেক্ চইতেছিল, তথন আমাৰ নিদ্রা ভঙ্গ হইল। এই স্থানে টেলে বসিয়াই মনে মনে পুণাময়ী বারাণদীক্ষেত্রের বিশ্বেশ্বর, বিষ্ণু ও অরপূর্ণাদেবীর জীচরণ ধানেপূর্বক প্রাণিপাত করিলাম। তৎপরে চনার নামক ষ্টেশনে ট্রেণধানি উপস্থিত হইবামাত্র সঙ্গী বন্ধুটী বলিলেন, "ভাই সকল-একবার শৃঙ্গবের রাজা স্থান দেখিয়া লও, কারণ এই স্থানই ভগবান জীরামচক্রের মিতা সেই শুচক চ্ঞালের আবাদপুরী।" বন্ধুর বাকো আমার রামায়ণের পুণ্ কণা মনে হটল যে, পূর্ণব্রহ্ম ভগবান এীরামরূপে ধরায় অবতীর্ণ হটয়া লোক হিতার্থে পিতৃসতাপালন করিবার সময়, অমুজ লক্ষণ ও সীতাদেবী-সহ এট স্থানে গঙ্গাপার হটয়া প্রয়াগ তীর্থে গমনপূর্বক ভরমাজাশ্রমে 🕻 ্প্রস্থাণ এবং তথা হইতে দণ্ডকারণ্যাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, ক্রমে চলত টুেণ্থানি বিক্যাচল পার হইল, তথন টেশনের ₹ উপর গাড়ীতে বসিয়াই ইহার অনতিদুরে বিস্কাা পর্বতোপরি ঠগীদিগের 🕽 প্রতিষ্ঠিত যোগমায়ার মন্দির দর্শনাস্তে দেবী উদ্দেশে প্রণিপাত করি-

শাম। তাহার পর চৌকি নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হুইলে বন্ধুবর আবার বলিলেন, "ভায়া! এই স্থানটী স্মরণ রাখিবেন, বর্ত্তমানকালে প্রাপ্ত কর্ড লাইন প্রস্তুত হওয়াতে যুাত্রীদিগের কত স্থবিধা হুইয়াছে, নচেৎ পুর্বে বোস্থাই মেল এলাহাবাদ ষ্টেশনের ভিতর দিয়া নইনি নামক স্থানের মধ্য ভেদ করিয়া জ্বলপুরাভিমুখে যাইত, ইহাতে কত সময় নই হুইত একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি— এফণে এই চৌকি নামক স্থান হুইতেই জ্বলপুর লাইনের স্ত্রপাত হুইয়াছে।"

টেণখানি এইরূপে টেশনের পর ষ্টেশন পার ২ইয়া ষ্থন স্কুতনা নামক টেশনে পৌটিল, তথন সঙ্গী বন্ধটী আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি-লেন, আপনারা কি চিত্রকুট পর্বতের শোভা দর্শন করিতে অভিলাষ करत्न १ जाहा इटेटन आमात्र बनुन, এই छिनन इटेटज अ शविख सान প্রসাত দুরে অব্যস্ত । যে চিত্রকৃট পর্কতে মহর্ষি ভর্মাজাশ্রমে পর-বেন্ধ শ্রীরামচক্র বনবাসকালে সদলে অবস্থান করিয়াছিলেন, যথায় রাম অনুসত "শ্রীভরত" পিতরাজ্যে পদার্পণ করিয়া পুজনীয় শ্রীামচন্দ্রের বনবাদ বিষয় শ্রবণে মন্মাহত হইয়া তাঁহার খ্রীচরণ বন্দনাগ্রিক আতৃ-ভক্তির পরাকাষ্ঠতা দেখাইয়া জগৎবাসীকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন. যে আশ্রমে অল্লদিনের জন্ম চারি লাভায় একজে ওড়মিলন হইয়াছিল. যথার ঋষির কুপায় সকলেই আনন্সলোতে নিমগ্র ছিলেন, যে চিত্রকুটে শ্রীভরত তাঁথার অনুরোধ বার্থ হইল দেখিয়া মশ্মপীডায় কাতর হইয়া শ্ৰীরানচক্রের আজ্ঞা শিরোধাযাপুরাক কেবল তাঁহার পাছকা লইয়া মরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ ঐ পাছক। স্থাপন এবং ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা ক্রিয়া স্তাপিত জ্লয়কে শাস্থনা ক্রিয়াছিলেন, আপনালের মধ্যে যাদ কাহারও ঐ পবিতা স্থান দর্শন করিতে অভিলাষ থাকে, ভাং) হইলে এই টেশনে অবভরণ করুন।" তাঁহার সেই উত্তেজিত বাক্যে আমার 🏖 তান দশনের একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু অপরাপর বন্ধু সকণের মত না হওয়াতে অগত্যা বাধ্য হইয়াছুএ আশা পরিত্যাগ করিতে ইইল।

হতিহাস পাঠে জানা যায় যে, এই স্তুলন হইতে কটিনে সীমা প্রাপ্ত মধ্যভারত নামে প্রাপজ। মধ্যভারতে এই স্তুলনা নামক রেব লাইনের পার্শ্ববর্তী উভয় ধারেই পাথক, চুণের কল ও নানাবিধ কারখানা স্থাপিত আছে। যতগুলি কারখানা এখানে আছে, তম্বো কলিকাভার প্রসিদ্ধ কণ্টাুক্তর মিঃ বারণ কোপোনীর কারখানাটাই বিধাতে।

এখানে বিভিন্ন ক্ষিক্তেরে যে সকল আবাদ আছে,তাহাতে গাজোর, ছোলা, লক্ষা, বাজুরা, গম, পেঁয়াজ, অরহর প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ট্রেণ হইতে লাহনের আশে-পাশে যে সকল উদ্ধান দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাতে কর্মাল, আহা ও পেয়ারা রুক্ই আধিক পরিনাণে নম্ন পথে পতিত হয়। এইরুপে ক্রমাগত ইেশনের পর ইেশন পার হইখা যথাসমনে ট্রেণ্থানি জব্বণপুর ইেশনে উপস্থিত হইলে, আমারা সদলে সায্ধানের সাহত তথায় অবত্রণ ক্রিলাম।

জবলপুর একটা বিখ্যাত সংব। হাওড়া হইতে প্রাণ্ড কর্ড লাইন দিয়া এই বিখ্যাত টেশন পর্যান্ত যাইতে ৭৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হয়। টেশনে উপাস্থত হইয়া এখানে কোথায় কিরপ বাসা সংগ্রহ করিব এন্রপ আন্দোলন করিতেছি, এমন সমধে সঙ্গা বন্ধুটী বলিলেন, "সে বিষয় আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, কারণ আম পুরাহেল এখানকার একটা বন্ধুকে আমাদের আগমনের বিষয় পত্র হারা জ্ঞাপন করিয়াভি, এখান হইতে আমাদিগকে প্রথমে তাহারই বাসালাতে হাইতে হইবে।" আমাদেগকে তিনি এইরপে আখাদিত করিয়া টেশনের বাহিরে তুহখানি টাঙ্গা গাড়ী সিবিল সঞ্চলে যাইবার জন্ম ভাড়া করিবান।

জ্বলপুর সহরটী বেশ পরিছার ও পরিছের, এথানকার রাস্তাবাটে ধূলা নাই বলিলে অভ্যুক্তি হয় না। পথের হহ পার্থে সারি সারি
বৃক্ষ সকল দণ্ডায়মান থাকিয়া পরিশ্রুত্ত পথিকাদিগকে রৌজের তাপ
হহতে রক্ষা করিতেছে। সঙ্গা বন্ধুর নিকট উপদেশ পাইলাম, এথানে
তার বিভাগের বড় আফিস, সদর কাছারা, কমিশনার, ডেপুটা কমিশনার, স্থপারিণ্টেওেণ্ট, ইঞ্জিনীয়ার-আফিস প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকায়
সহরটা সরগরম অবস্থার আছে; এতড়িয় হহা হংরাজ সেনার একটা
প্রধান আডো, স্থভরং অখারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাল সৈথ এখানে বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। জ্বলপুরের লোক সংখ্যা অন্যন

সহর কালকাতার বেরপ টন্টন্, ফেটিং, পান্ধী গাড়ী প্রভৃতি ভাড়া পাওয়। যায়, এখানে তাহার পারবত্তে কেবল টালা গাড়া দেখিলাম। এই সকল টালা গাড়াগুলিতে ছত্তী আছে, দেখিতেও স্থান্থ গাড়ার মধ্যে বাসবার জন্ম গণী পাতা থাকে। প্রত্যেক টালায় হানীয় নিয়মান্থারে তিনজন আরোহী গমনাগমন কারতে পারেন, টাগ, গুলির পরিচয় দিতে হইলে পাশ্চমদেশীয় একার সাহত তুলনা ক্রিতে হয়। এইরপ ছহখানি টালায় আরোহণ কারয়া এই সহরের বিষয় নানারপ গায় করতে করিতে সকলে রাজপথের উপর দিয়া নিন্তি বালালায় উপাস্থত হহবার সয়য়, পাথমধ্যে বিস্তর উভানবাটা দোখলাম। এই সকল উভানবাটা গুলি কাহাদের জিজাসা করাতে বল্প উত্তর করিলেন, এই বে সকল উভানবাটা আপনারা দেখিতেছেন, এগুল এক-একটা বালালা নামে খ্যাত। প্রত্যেক বালালাতে স্থানীয় এক-একজন উচ্চ পদস্থ রাজকর্মাচারী অবস্থান করেন, আর এই স্থানটিই সিভিল অঞ্চল নামে প্রাক্ত। আমাদিগকেও এখানে অবস্থান করিবার জন্ম এইরপ্

একটা বাঙ্গালাতে থাকিতে চইবে।" প্রিমধ্যে একথানি স্থলর বাটা নির্দেশ করিয়া তিনি আবার বলিলেন—সম্মুথে যে স্থলার স্থান্ত বাটী দেখিতেচেন, উছাতে মধাভারতের দেশীয় রাজসন্তানগণ পাঠাভ্যাস করেন, কিন্তু সাধারণ ছাত্র দিগের বিজ্ঞ। শিক্ষার নিমিত্ত এখানে গুইটা স্থান প্রতিষ্ঠিত আছে। এইরূপে সহরের শেভো দর্শন করিতে করিতে বথানির্মে নিজিপ্ট বাঙ্গালাতে উপস্থিত হুইলাম। এই স্থানে একটা কথা বলিবাৰ আছে সহৰ কলিকাভাৰ যে সকল গাডোয়ান काडाहिया शास्त्री हालाय काशास्त्र प्राथा अधिकाशमान ऋकान स्वेत्रक । এখানকার গাডোয়ান জাল যদিও নীচ জ্ঞাতীয় তথাপি তাহাদের বাব-হার দেখিলে শাস্ত প্রকৃতির লোক বলিয়া অফুমান হয়: কারণ আমর। ষ্টেশন ১ইতে সিভিল অঞ্লেষাইবার জন যে টাকা ভাডা করিয়া-ছিলাম, তাহাতে কোথায় কোন স্থানে যাহ্ব-তাহার কোন স্থিরতা किल ना, (करल मि⊕ल अक्षाल याहवात काठा क्रवेग्राहिल मात. किक টাকা চালকেবা এই অঞ্চলে আসিহা পাতি পাতি সন্ধান কবিয়া আমা-দেব নির্দ্ধির বাসায় পৌছিয়া দিয়া যে কত উপকার কবিয়াছিল, উচা লেখনীর খারা বাক্ত করা যায় না ইহার নিমিত তাহারা কোনরপ বক্ষিদ্বাবেশী ভাডাজভুজ দাবী ক্রিল্না, এই কারণে ভাহাদের বাবহারে সম্ভুট হইয়া উহাদিগকে শাস্ত প্রকৃতির লোক বলিয়া উল্লেখ ক বিলায়।

পৃত্বে এখানে কেবল টাক্লা গাড়ী দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল

বে, এ সহরে ল্যাভো বা অপর কোনরূপ গাড়ী নাই, কিন্তু পথিমধো

যাত্রাকালীন বিস্তর নানা ধরণের কুটিয়াল গাড়ী দেখিতে পাইয়া সে

ধারণা পরিবর্ত্তন করিতে হইল। সে মাহা হউক, এবার বন্ধুর সহিত

বেয় বাক্লাতে উপাস্থত হহলাম, তথায় কথিত বন্ধু আমাদিগকে পাইয়া

বেন গুরুর ভায় যত্ন করিতে লাগিলেন। লোকটী হানীয় সরকারী উদ্ধ পদস্থ কর্মানারী। আমরা অপরিচ্চিত হইলেও তিনি আমাদের সহিত বেরপভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহাকে সদালাপি ও অমাদ্মিক বলিয়া জানিতে পারিলাম। বলাব ত্লা, এখানে অবস্থানী কালে তাঁহার যত্নে আমরা সকলেই মুগ্ধ হইমাছিলাম।

পর দিবস প্রাতে বাসাবাটীতে পুণ্যস্লিলা নর্ম্মদার তীরে স্নান, তর্পণ করিবার জন্ম প্রস্তুত হইতে লাগিলাম: তদর্শনে স্থানীর আশ্রদাতা আম। দিগকে উপদেশ দিলেন, আগামী কলা যে ভানে আপনার। याहे-বেন, তথা হইতে যন্ত্রপি স্থানীয় দ্রুইবা স্থানগুলি দুর্শন করিয়া প্রত্যা-বর্ত্তন করেন, তাহা হইলে আপনাদের বাসায় প্রত্যাগমন করিতে অপরাক্ষাল উপস্থিত হইবে। অতএব সাধ্যমত এ সহর হইতে কিছু আমারীয় সামগ্রী মধ্যাক ভোজনের জন্ম সংগ্রহ করিয়া লইবেন, কারণ তীপতীরে বা নিকটবন্তী ভানে যে সকল খাল সামগ্রী পাওয়া যায়, উহা আপনাদের খাইতে কৃতি হইবে না: তাঁহার নিকট এইরূপ উপদেশ পাইয়া, আমরা অবসর মত একবার সদলে সংবের শে সৌন্দর্যা দর্শন, এবং কিছ আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিবার অভিলাষে বাজারের াদকে অগ্রসর হইলাম। বাজারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ফলের মধ্যে আতা, পেয়ারা, কদলী ভিন্ন অপর কোন কিছু নাই, কিন্তু এই সকল ফলগুলি তাজা এবং বুহদাকার, মৃশ্যও স্থলত। বলাবাছলা, এই সকল ফলগুলি দেখিয়া এথানকার উর্বেরাশকির পরিচয় পাইলাম, এবং এ স্থানটী যে স্বাস্থ্যকর, উহা আমাদের বুঝিতে বাকি রহিল না। তৎপরে ফলের বান্ধার হুইতে বহির্গত হুইয়া মিষ্টাল্লের দোকানের দিকে অগ্রসর হহলাম। তথায় উপস্থিত হইয়াই সকলকে গোলকধাধায় পড়িতে . হইল; কেন না এখানে যে সমস্ত জব্য বিক্রম হয়, তাহার এধিকাংশই

কাচি ওজন। এই কাচি ওজন আবার নানা প্রকারে পরিণত, অর্থাৎ
কোন জুবা ৪০ তোলা ওজনের সের, কোন জুবা ২৭ তোলা ওজনের
সের, আবার কোন কোন জব্যের ৮০ তোলা সেরেও ধরিদ বিক্রম
ছইয়া থাকে। এই সকল বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া জুব্য সামগ্রী কিরুপ আবশুক বিবেচনা কবিয়া উহা খরিদ করিতে হয়; সে যাহা হউক, এই
সকল দোকান হইতে কিছু কিছু আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া বাসাবাটা "বাঙ্গালা"তে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, নর্মদাতীরে যাতাছাত
এবং স্থানীয় জুইবা স্থানগুলির শোভা দেখিবার জন্তু আশ্রমদাতা আমাদেরই নিমিত্ত কই স্বীকার করিয়া ছইথানি টাক্ষা ৪॥০ টাকা হিসাবে
ভাড়া চুক্তি করিলেন।

পর দিবস প্রভাবে আবশুকীয় দ্রব্য সমভিব্যাহারে সদলে উক্ত চইখানি টোঙ্গার আরোহণ করিয়া মনের স্থেথ নর্ম্মদার দিকে যাত্রা করিলাম। এই বাঙ্গালা ইইতে বহির্গত ইইয়া বহু দ্রে পল্লীর প্রাস্ত-ভাগে একটা প্রশন্ত ময়দান পাইলাম, ঐ ময়দানে গোলনান্ধ গোরা দৈনিকেরা কিরপে গোলা ছোড়া অভ্যাস করে, ভাহা স্বচক্ষে দেখিয়া ঘইলাম। ক্রমে টাঙ্গা এই মাঠ পার ইইয়া এমন এক পথে উপস্থিত হইল, যথায় পথটা সরগভাবে প্রসারিত ইইয়াছে, উহার উভয় পার্মে বিস্তর অধ্যথ, ঝাউ আমুও দেগুন বৃক্ষপ্তলি দণ্ডায়মান থাকিয়া যেন আমাদিগকে নর্মাদা যাইবার জ্বন্ত পথ দেখাইতেছে। এই প্রশন্ত পথের ধারে রারে কতকগুলি জ্লাশয়, ঐ সকল জ্লাশয়ে গায়ীব পল্লীবাসীয়া দলে দলে অবতরণ করিয়া মনের জ্ঞানন্দে পাণিকল সংগ্রহ করিতেছে। এই স্থানের সন্নিকটে আবার অনস্ত ছোট বড় পর্ব্বতমালা আপন আপন শোভা বিস্তার করিয়া স্টিকর্ত্তার মহিমা প্রকাশ করিতেছে। এই পার্ব্বত্য পথ অভিক্রম করিয়া টাঙ্গা তুইখানি এবার এরপ এক কাঁচা

পথে উপন্তিত হইল, তথায় কেবল ছোট ছোট মৃত্তিকা স্তপে পরিপূর্ণ, ঐ সকল স্তুপ হইতে আবার কোন কোনটা যেন পর্বতের স্থায় উচ্চ। সেই উচ্চ স্তপ বহু কর্টেও বহু বায়সহকারে সরকার হইতে কাটান হইয়া, ষাত্রীদিগের গ্রমনাগ্রনের স্থবিধার নিমিত পথ প্রস্তুত রুইয়াছে। টাঙ্গা, ওলাবা ঐ বিভক্ত পথের উপর দিয়া আমাদিগকে লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। স্থানটা অভি নির্জন অর্থাৎ এই বিভক্ত পথের উপরিভাগে মানা জাতীয় লতা গুলাদি বর্ত্তমান থাকিয়া স্থানে স্থানে আবার জঙ্গণা-কীর্ণ অবস্থায় শোলা পাইতেছে: ঐ সকল জঙ্গলের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় পাছাড়ী পক্ষী সকল আপুন মনে মধুর স্বরে গান করিয়া আমাদের আৰু ভয়াৰ্ভ যাত্ৰীদিগের প্রাণে সাচদ প্রদান কবিতে পাকে, এ কারণে এথানকার এই ভয়াবহ স্থানটীর দুখ্য অতাস্ত প্রীতিপ্রদ। সে যাহা হউক এই পার্বতা মধ্য পথ অতিক্রম করিয়া ক্রমে টাঙ্গা চালকেরা ভেরা ঘাট নামক স্থানে উপস্থিত হুইল। এই ভেরাঘাটে গাড়োয়ানের আমাদিগকে গাড়ী ভুটতে নামাইয়া দিয়া তাহাদের গাড়ীর পোডাগুলি খলিয়া দিয়া বিশ্রাম করিতে দিল। এবার আমরা পদত্রজে । পথের যত নিমে ঘাইতে লাগিলাম, তত্ই ইছার মনোছর দুখা দেখিতে দেখিতে চনংকত চুইতে লাগিলাম: কেনুনা, এই নিমু প্থনীতে স্তরে স্তরে গগণচ্মী পর্বতমালা শোভ। পাইতেছে, তাহার মধ্যে কুদ্র কায়া নর্মণা নদী প্রবাহিতা। সৃষ্টিকর্ত্তার ইহা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। জগৎশ্রষ্টার এই দকল কৃষ্টিনৈপুণা দর্শন করিতে করিতে বরাবর যথায় একটা কুদ্র স্বোত-সিনীর ধারা সন্মিলিত হইয়াছে, দেই স্থানে উপস্থিত হইলে সঙ্গী বন্ধটী বলিলেন, "আপনারা সম্মুথে যে সঙ্গম স্থান দেখিতেছেন, উহার একটা বাণ্যকা, অপ্রতী নর্মদা নামে খাতে। স্থানীয় অধিবাসীরা সক্ষম श्वानतीत्क . अ इ १ - वाते विश्वा की र्डन करत्र । आगता धरे (छ इ । - वा

উপস্থিত হইবামাত্র নশ্মদায় তীর্থ কার্য্য সম্পন্ন করাইবার নিমিত্র পাঞ্চা উপস্থিত হইলেন; বলাবাছ্ম্য, নর্ম্মা তীর্থের পাণ্ডা এই ভেডা-ঘাটের উপরিভাগে অবস্থান করিয়া থাকেন, বন্ধর উপদেশ মত তাঁছাকেট জীর্থ গুরু পদে মাজ করিলাম। এইরপে এখানে ভীর্থ গুরু প্রাপ্ত হুট্টা ভেডা-ঘাটের এক পার্শ্বে একখানি ডোঙ্গা বাঁধা ছিল, পাঞার উপ-দেশ মত ঐ ডোকার সাহায়ে একে একে সকলেই যথাসমূহে প্রপারে উপস্থিত হুইয়া দেখিলাম-কেবল পার্বেতা পথ, কোথাও নামিয়ালে কোণাও বা উচ হইয়া মাছে। সেই উচ নীচ পথেব উপর দিয়া পাঙা ঠাকর আমাদিগকে পথ দেখাইতে দেখাইতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথের বামদিকে উত্তর পর্ক্তমালা, দক্ষিণ পার্যে এই পথেরই নিমুদ্রাগে ল্কাবকাবিণী ভীষণ নৰ্মান স্ৰোক্ত প্ৰবাহিতা। এইক্সে এই পথ অনান এক পোয়া অভিক্রম করিবার পর, আমরা লোকালয়ের মধান্তিত প্রতীর ভিতৰ প্রেশ কবিলাম। যে সকল অধিবাসীদিগ্রে এখানে দেখিতে পাইলাম, ভাহাদিগের অবস্থা দেখিয়া অভান্ত গ্রীব বলিয়া অসুমান হয়। এই পল্লীর মধো হাট বাজার কোন কিছু না থাকায় ভাগাদের অতি করে দিনাতিপাত করিতে হয় সন্দেহ নাই। সে বাগা ছটক, এই গ্রাম্য পথের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে একটী প্রস্তুর নির্মিত ধর্মশালায় উপস্থিত হুইলাম। পাঙা ঠাকুর বলিলেন. "এই ধর্মশালাটী সদাশয় ইংরেজ বাহাতর তীর্থ যাত্রীদিগের বিশ্রামের ্জন নির্মাণ করাইয়া সাধারণের কত উপকার করিয়াতেন, উহা লেখ-নীর দ্বারা প্রকাশ করা অসাধ্য: কারণ এথানে এই ধর্মশালা ব্যতীত যাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্ম অপর কোনরপ আশ্রয় স্থান নাই। ধর্ম-শালায় একবার সদলে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ইহা পরিষ্কার ও পরি-फ्रह्मकारव अवसान कतिया रचन आमारमत साम शतिलास जीर्थ याजी- দিগকে ইহাতে শান্তিমুখ অমুভব করিবলৈ নিমিত্ত অমুরোধ করিতেছে, এবং তৎসঙ্গে ইংরেজরাজের মহিমা প্রকাশ করিকেছে। ইহার মধ্যে দরদালানস্কু শুটিকত কক্ষ, তাহার শুক পার্মে একট রন্ধনশালা, অপর পার্মে একটা পায়ধানা শোভা পার্মেকেছ, আবার ইহার পশ্চান্তাগে নর্মদা নদীগর্ভ পর্যাস্ত প্রস্তর্যায় বেশানান্ত্রগাঁতে স্ক্রীকৃত।

তীর্যপ্তরু পাপ্তার উপদেশাল্লদারে আমর। সকলে এই ধর্মশালার এক নির্দিষ্ট কক্ষে দ্রব্য সন্তার স্থাপিতপূর্বক মনের আননদে তীর্থতীরে গমন করিলাম। এইরূপে পুণ্যসনিলা নর্মালার তীরে উপস্থিত হইবামাত্র মনোমধ্যে মহাভারতের কথা জাগিতে লাগিল বে, রুগে বুগে কৃত দেব, কত ঋ্বি, কত তপস্বী নর্মালার এই পুণ্যসলিলে অবগাহনপূর্বক দেহ পবিত্র করিয়াছেন, আবার ইহার তীরে বিসিয়া নির্জ্জন বনস্থলীতে কত বতি অনস্ত অনাদিদেবের তপস্থা করিয়া সিদ্ধিলাত করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। পূর্ব্ব জন্মের বহু পুণ্যকলে এবং গুরুজনের আশীর্কাদে আক্ষ ভাগ্যক্রমে আমরাও সেই পবিত্র সলিলে অবগাহন করিতে সক্ষম হইতেছি—মানবের ইহা অপেক্ষা স্বৌভাগ্য আর অদি গ কিহতে পারে প

এ তীর্থে সহল এবং স্থান তর্পণের সময় থালা, গেলাস, সাড়ি, পুপ পত্র প্রভৃতি যাবতীয় আবশুকীয় দ্রবাগুলি পাগুঃ ঠাকুর নিজ হইডেই দিয়াছিলেন, আমরা কেবল তাহার মূল্য দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। এই স্থানে একটা কথা বলিব, এতাবৎকাল ভারতের কত দেশ, কত তীর্থ স্থান পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, এক উৎকলে বিন্দু সরোবর আর , এই নর্ম্মণা ভিন্ন অপর কোন তীর্থে পুরুষ লোকদিগকে পিতৃঘাতৃক্ল ব্যতীত স্বত্তরকুলকে মল্লের সময় আবশুক হয় নাই, এবং এরপ শুর ভাবে মন্ত্র উচ্চারণ ও শ্রণ করিতে পাই নাই। সে যাহা ইউক, এথানে সঙ্কলের পর স্থানের সময় পাণ্ডা ঠাকুর যথন আমাদেরই মঙ্গল কামনা করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, তথন মনোমধ্যে এক নবভাবের উদয় হইতে লাগিল। এইরপে এখানকার তীর্থক্রিয়া সমাপনাস্তে ধর্মশালার প্রত্যাগমন করিয়া জ্বলপুর সহর হইতে যে সকল আহার্য্য
সাম্ত্রী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহারই সাহায্যে সকলে জঠরানল নিবৃত্তি করিয়া স্কৃত্ত হইলাম।

অলকণ বিশ্রামের পর পাণ্ডার সহিত স্থানীয় দর্শনীয় স্থানগুলি দর্শনের জন্ত প্রস্তুত হইলাম। তৎপরে এই ধর্মশালায় যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী স্থাপনপুর্বাক পাণ্ডাকে অগ্রগামী করাইয়া প্রথমে নর্মাণার জগ-দ্বিখ্যাত জলপ্রপাতের শোভা দর্শন করিতে যাতা করিলাম। ধর্মাণালা হুটতে বহিপতি হুট্যা ক্রমাগত উচু নীচু পথ অতিক্রম করিতে করিতে এক শস্তাক্ষেত্রের উপর আল-পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলাম,এই সময় মধ্যে মধ্যে জল পত্নের গভীর গর্জনও শুনিতে লাগিলাম: ক্রমে এই প্রথা যে স্থানে নিম্নাভিম্বে প্রসারিত হইয়াছে, সেই স্থানে উপস্থিত হুট্র। যাহা দর্শন করিলাম, উহাতেই সকলকে চ্মৎকৃত হুইতে হুইল। কারণ এখানে নদী গভের উভয়তীরে মর্ম্মরপর্বত, তাহার উপর দিয়া চট্টগ্রামের অন্তর্গত দীতাকণ্ডের সহস্রধারার ন্তার নর্মদার সফেন সলিল-রাশি ঐ সকল পর্বতের এক শুঙ্গ হইতে অপর শুঙ্গে বাধা পাইয়া দার্জ্জিলিং সহরের পাগলাঝোরার ন্যায় গর্জন করিতে করিতে ইতস্ততঃ আছাড় থাইয়া পড়িতেছে। কি মনোহর দৃগু ! এ দৃগু যিনি একবার দেখিলছেন,ইহজনো তিনি তাঁহা কখন ভুলিতে পারিবেন না। তৎপরে এখানকার এই মর্মারগিরির এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃংশ অবতঃণ করি-বার সময় অদরে এই অভাচ্চ গিরিগাতা বহিয়া নর্মদার জলপ্রপাত যে निर्फिष्टे छान इटेट ठकाकाद्र मगर्ब्जान वावर्जन पूर्वक निः प्रवेश इटे- তেছে, দেই স্থানটা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। পাঙা ঠাকুর বলিলেন, এই স্থানে চক্রাকার আবর্দ্ধন বর্ত্তমান থাকার জন্ম ইহা জনসমাজে ধুয়াধার নামে প্রসিদ্ধ । কথিত আছে, ভগবার প্রীরামচক্র লঙ্কাপুরে রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া সদলে এই ধুয়াধার পার হইয়া অযোধ্যা নগরে প্রভ্যাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। প্রমাণ্যরূপ পাঙা ঠাকুর আমাদিগকে দেখাইলেন, কোমলাঙ্গী সীতাদেবী এই স্থান পার হইবার সময় প্রীরাম-চক্রের আদেশে গিরিরাক্ষ কোমলভাব ধারণ করিয়াছিলেন, ভাই এথানকার পাথর সকল ম্ব্যাপি নরম অবস্থায় অবস্থান করিয়া দেবীর আগ্রমনের বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আমারা সকলে এই ধুয়াধারের তীরবর্ত্তী কতকগুলি ছোট ছোট নরম পাথর সংগ্রহ করিয়া লইলাম।

ইহার পরণারের তটোপরি একটা উচ্চ কলের কারখানা, তাহার এক পার্ছে একটা মর্মর প্রস্তরের নির্মিত কৃপ আছে, ঐ কৃপে জল বতই থাকুক না কেন, ইহা মর্মর প্রস্তরে নির্মিত বলিয়া তাহার তলদেশ পর্যান্ত হল্ম ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এই কৃপ আন হইতে বছ দ্র অগ্রসর হইয়া পাওাজী আমাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া এক ছর্ম নর্মকতপথে আরোহণ করিতে লাগিলেন। এখানকার এই গিরিপথে যে দিক্ দিয়া আমরা যাইতেছিলার,সেই সঙ্কীর্ণ পথের উভয় পার্ছে অসংখ্য কাঁটা বন ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সে যাহা হউক, অতি কপ্তে আমরা ইহার শিখরদেশে আরোহণ করিলে সেই সমতল হানে একটা প্রকাণ্ড ভয়্ম মন্দির দেখিতে পাইলাম। এই মন্দির প্রাচীর গাত্রে ছাদের নিয়ভাগে বিস্তর প্রস্তর মূর্ত্তি ও নানা ধরণের স্তন্থ নকল শোভা পাইতেছে। অবব্যত হইলাম, এই সকল প্রস্তর নির্মিত মূর্ত্তিগুলি চৌষ্টি যোগিনী নামে খ্যাত। স্থানীয় মূর্ত্তিগুলির মধ্যে কোনটীর অলপ্রত্যক কিছুই নাই, কোনটী অর্দ্ধিক অবস্থায় অবস্থান করিতেছে, আবার মন্দির ছাদের

কোন অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা প্রাচীর স্থান থসিয়া পড়িয়াছে, সেই প্রাচীরবেষ্টিত সমতল স্থানের মধ্যস্থলে গৌরীশক্ষরের মন্দির নামে একটা স্থলর মন্দির প্রোতা পাইতেছে। অসুসন্ধানে জানিলাম, সম্রাট আক বরের প্রধান সেনাপতি সদৈতে গড়মণ্ডল আক্রমণ করিলে রাণী হুর্গাবতীর অসীম সাহসের পরিচন্ন পাইয়া "আসফ র্যা" বিষম্ন মনে এই পর্বতশিধরে উপস্থিত হুইয়া, হিন্দুর প্রতিষ্ঠিত ঐ সকল মূর্তিগুলির উপর এইরূপ অত্যাচারপূর্ব্ধক, তাঁহার আগমনবার্তা এবং তংগলে সেনাপতি আপন জয় কীর্তি ঘোষণা করিয়াছেন। সে যাহা হউক, আমরা এখানে ভগবান গৌরীশঙ্করের পবিত্র মূর্তি দর্শনপূর্ব্ধক সকল পরিশ্রমের অবসান করিলাম। পাণ্ডার নিকট এখানে আরও উপদেশ পাইলাম, প্রতি বংসর কার্ত্তিক পূর্ণিমায় এই স্থানে এক মেলা হয়, ঔ মেলা তিন চারিদিন বর্ত্তমান থাকায়, যাত্রীগণ ভগবান গৌরীশঙ্করের মহিমা প্রকাশ করিতে অবসর পাইয়া থাকেন। এইরূপে চৌরট্টি যোগিনী এবং গৌরীশঙ্করের পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া এখান হইতে প্রনরায় নর্ম্মণা তীরে উপস্থিত হইলাম।

পথিমধ্যে এক স্থানে পঞ্চবটী নামে একটা বাঁধান ঘাট, ভাহার উপরিভাগে একটা প্রভিটিত শিবমন্দির শোভা পাইতেছে; শিবমন্দির হৈতে নর্মাণা তীর্থতীর পর্যান্ত প্রস্তর সোপান সজ্জীকত। এই ঘাটের উপর হইতে ইওন্তত: দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে স্টেক্তার অপূর্ক লালা সকল দর্শনে বিশ্বয়াবিট হইতে হয়। কথিত আছে, পাওবেরা বনবাসকালে এই প্রবাতী বাতে বিসিয়া পিছুপ্রস্মদিগের উদ্দেশে প্রান্ধ ও তর্পণালি সম্পর করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত অনেক যাত্রী এই ঘাটে বিসিয়া সাম ও তর্পণ ক্রিয়া সম্পর করিয়া থাকেন। পঞ্চবটী ঘাটের সরিকটে "ভাক বারুলা" একথানি স্পোভিত চিত্রের হায় শাপন শোভা বিস্তার করিয়া

ডাক বাঙ্গলার উপর হইতে নিম্নভাগে স্রোতস্থিনী নর্মদার মনোহর দৃশ্য স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানটী অতি নির্জ্জন এবং স্বাস্থ্যপ্রদ, আমরা ক্ষণেকের জন্ম 🗗 এই স্থানে অবস্থানকালে স্থান মাহাত্মাগুণে যেন কোথা হইতে মনোমধ্যে ভক্তিপ্রেমের উদয় হইতে লাগিল। ইহার পার্স্থে নদীতীরে রেলিং ঘেরা এক স্থানে একটা তল্পী-মঞ্চ শোভা পাইতেছে। পাণ্ডার নিকট উপদেশ পাইলাম, ঐ নির্দিষ্ট মঞ্জানটী পুরাকালে মহাযোগী ভুগুঋষির আশ্রম ছিল। এই সময় মহাভারতের পুণা কথা অরণ হইল, স্বয়ং নারায়ণ যে ঋষির পদ্চিষ্ঠ ভক্তিভাবে আপন বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ মহাবীর্য্য-শালী কার্ত্তবীর্যার্জুনকে বিনাশ করিবার জন্ত যে পূর্ণব্রহ্ম এই ভৃগুপত্নী রেণুকার গর্ভে পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া জগৎকে পিতৃভক্তি শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। যিনি পরশুদ্হ জন্ম গ্রহণ করাতে ধরায় পরশুরাম নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। একবার ভাবিলাম, সভ্যসভ্যই কি আমরা পিতামাতার আণীর্বাদে সেই পবিত্র স্থান "ভূগু আশ্রমে" উপস্থিত হইলাম, তথন আর বুঝিতে বাকি রহিল না, কেন এই স্থানে উপস্থিত হইবামাত হৃদয়ে ভব্তিভাবের উদয় হইতেছিল। সে বাহা হউক, এই আশ্রেম সান্টী নির্দেশ করিবার নিমিত্ত এখানে লাল বর্ণে একটী নিশান বায়ভারে তুলিতে তুলিতে সেই মহাযোগীর মহিমা প্রকাশ করি-তেছে। আমরাসকলে এই পুণা আশ্রমের পরিচঃ পাইয়া স্থানীয় কিঞিং মৃত্তিকা কপালে লেপনপূর্ব্বক আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিতে লাগিলাম। এইরপে একে একৈ এখানকার আরও পুণাভূমি সকলদর্শন শেষ করিয়া যথাসময়ে ধর্মশালায় প্রত্যাগমন করিলাম।

ধর্মণালা হইতে প্রত্যাগমনকালে সঙ্গী বন্ধুর উপদেশ মত পুর্ব্বোক্ত টালা গাড়ীর সাহায্যে "মদনমহল" নামক হর্গের শোভা দর্শন করিচুতু থাতা করিলান। কথিত আছে, আর্থ্যগদ জাতিরা এই বিধ্যাত দুর্গটী নির্দাণ করেন। স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট খবগত হইলাম, এই প্রোচীন দুর্গ একটা পর্বাত থোদিখু হুইয়া নির্দ্যিত, তাই ইহার সৌন্দ্য্য, দেথিবার জন্ত সকলেই অভিলাষ করেন। দুর্গটীর স্থাপতানৈপুণ্য দেখিলে বিশ্বয়াবিষ্ট হুইতে হয়, কেন না এথানে সারি সারি উচ্চ থিলানের উপর এই হুর্গের গৃহ ও অঙ্গনগুলি প্রভিষ্টিত থাকিয়া সেই প্রাচীন শিল্পকার্যাদিগের গৌরব প্রকাশ করিতেছে!

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, রাণী তুর্গাবিতী বৈধবা অবস্থার তাঁহার নাবালক পুত্র, বাঁলনারায়ণের নামে যথন রাজ্য শাসন করেন, সেই সমরে মোগল সমাট আকবরের প্রধান সেনাপতি "আসফ বাঁট গড়নমণ্ডল আক্রমণ করেন। এই দার্যকাল প্রলয়কর মূদ্দের সময় স্বয়ং রাণী ছ্র্গাবিতী সদলে এই ছর্গে অবস্থানপূর্বক ব্বনদিগকে তাঁহার বাহ্বলের পরিচয় প্রদান করিয়া মণ্ডরক্লের মান রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত অভাপিও এ অঞ্চলে স্বর্গীয়া ছ্র্গাবিতী সাধারণের নিকট বারাক্লার ঘোগা পুজা পাইয়া থাকেন।

এই মদনমহল নামক জপ্ৰিখাতে তুর্গের সন্নিকটে অপর একটা পর্বাতের শিখরদেশে প্রতিষ্ঠিত এক শিবমন্দির দর্শন করিয়া এখান হইতে জবলপুরের বাগাবাটীতে যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইলাম। কথিত আছে, রাণী তুর্গাবতীর আহারের জন্ম যে রমণী গম পিষিয়া দিত, তিনি তাঁহার নিকট যে বেতন পাইতেন, ঐ নির্দারিত বেতনের অর্থ সাধ্যমত সঞ্চয় করিয়া এই শিবমন্দিরটী স্থাপনাপূর্বাক সাধারণকে অর্থের সন্ধাবহার করিতে উপদেশ দেন। ব্রুর কুপায় এইরূপে এখানকার দ্রেষ্টবা স্থানগুলি দর্শন করিয়া অপরাক্ত্কালে টাল্লায় আরোহণপূর্বাক সূত্র্যাপ্তল হইতে দেনা বারিকের মধ্য পথ ভেদ করিয়া মাঠপথে উপ

নীত হইলাম। এথানকার এই পার্কান্ত রাস্তার টাঙ্গাগুলি কথন উপরে কথন খাদে পড়াতে, দেই ইেচকানীর চোটে আমাদের শরীর আরপ্ত ইইয়া উঠিল, স্থতরাং বক্র উপরেংধ শদ্ধেও আমরা আর কোন স্থানের শোভা দর্শন না করিয়া বরাবর জব্বলপূরের নির্দিপ্ত বাঙ্গালায় উপস্থিত, হইলাম।

পর দিবদ বাদাবাটী হইতে প্রভাদ তীর্থ দর্শনার্থ বোম্বে যাইবার জন্ম প্রস্তেত হইলাম।

## বোদ্ধে পথ

বাঙ্গালায় আশ্রমণাতার নিকট সকলে বিদায় প্রহণপূর্বক ধ্থাসময়ে স্থানীয় ষ্টেশনে উপস্থিত হইবামাত্র কলিকাতা হইতে গ্রাণ্ড কর্ড লাইনে যে বাস্থে নল বায়, সদলে ঐ মেলট্রেণ আরোহণ করিয়া আমি যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইলাম। আমার অবস্থা দেথিয়া সঙ্গী বন্ধুটী আমাকেই নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "ভায়া। গাড়ীতে গাড়ীতে পরিভ্রমণ করিয়া তৃমি এত কঠবোধ করিতেছ, আর ত্রেভায়্রে ভগবান ক্রিমাচক্র ভ্রতারথে পিতৃসভাপালন সময় অফ্র লক্ষণ ও ক্রকনিনী কোমলাঙ্গী সীভাদেবী সমভিব্যাহারে এই সকল স্থাপদসঙ্গল গ্রহ্মান্ত করিমান করি বাম্বাঙ্গী করিছে অন্তর্জপূর্ণ গভীর বন, উপবন, তুর্গম গিরি, নদ ও নদী সকল অফ্রেশে অভিক্রমপূর্বক মানবদিগকে কটু সীকার করিতে শিক্ষা দিবার জন্মই ভরদাজাশ্রম হইতে বহু দূর—দওকারণো গমন করিয়াভিলেন। তাঁহাদের কটের সহিত ভোমার কটের তুলনা অভি সামান্ত।" এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি আমাকে সান্থনা করিলেন। দে বাহা ইউক, এই ক্রভাগামী ট্রেণ্থানি ষ্টেশনের পর ষ্টেশন অভিক্রম করিক্ষা

যথন থান্দোয়া প্রেশনে পৌছিল; তথন তিনি আবার আমাদিগকে বলিলেন, "তোমরা সকলে একবার এই স্থানটার প্রতি লক্ষ্য কর। এই স্থানই সেই তারত প্রসিদ্ধী থাণ্ডব বন—নরনারায়ণরূপী তৃতীর পাণ্ডব মহা ধন্মর্থর "অর্জ্জ্ন" এই স্থানেই থাণ্ডব বন দাহ করিয়া ক্ষ্যাতুর অরিদেবের ক্ষ্যানল শাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট এই সকল ধর্ম্মোপ্দেশ প্রাপ্ত হইয়া আমরা সকলে মনের স্থাধ গাড়ীতে বিদ্যাগর করিতে করিতে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলাম।

ক্রতগামী টেণখানি এইরূপে যথন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ইগাত-পুরী নামক টেশনে উপস্থিত হইল,তথন টে্ণের ঘাবতীয় কামরাগুলিতে আলো প্রজ্ঞলিত হইল, তদর্শনে যাত্রীদিগের মধ্যে অনেকেই বলাবলি করিতে লাগিলেন, "রেল কোম্পানীর অগাধ পর্সা, লাভও বিস্তর-ভাই বাজে ধরচের দিকে কড়পক দৃষ্টি রাথেন না। স্ক্রা হইতে এখন কত বিলম্ব আছে. তথাপি প্রত্যেক কামরাতে আলো প্রজ্ঞালিভ করিরা কর্মচারীরা আপন আপন কর্তব্য কর্ম পালন করিলেন। এই সমর আমাদের সঙ্গী বন্ধুটী বলিলেন, "রেল কোম্পানীর পরসা নানঃ দিকে নানারূপ অপব্যয় হয়,এ কথা আমি মৃক্তকঠে স্বীকার করি, কিন্ত এ স্থলে আপনারা ষেরূপ স্থির করিয়াছেন, ইহা তাহা নম; কার্প এবার এই ফ্রতগামী ট্রেখানি ধালঘাট নামক পর্কতের উপর দিয়া व्यानक छिन "है। नव" भात श्हेर्द, (प्रहे प्रकल है। नव भात शहेरात समग्र ইহাকে বহুক্ষণ পর্যান্ত অন্ধকার পথের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, ঐ সময় চুরি চামারি বা অন্ত কোনরূপ আপদ বিপদ হইতে যাত্রীদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রেলকর্তুপক্ষের আদেশে এথ।নে দিনমানেই আলো দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।"

স্ইগাতপুরী ষ্টেশনের পর হইতেই রেল লাইনটী আঁকিয়া-বাঁকিয়া

ঘুরিয়া-ফিরিয়া নানা পার্বত্য নদ, নদী, উপত্যকাভূমি অতিক্রমপূর্বক থালঘাট নামক পর্বতের উপর দিয়া প্রদারিত হইয়াছে। স্থান্টী দাৰ্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলপথের অনুরূপ। এই ভয়ানক স্থানে ট্রেণ-খানিকে অন্যুন হুই হাজার ফিট উচ্চে আরোহণ করিয়া তৎপরে . কতকগুলি টনেল অতিক্রমপূর্ত্তক রিভার্দিং নামক ষ্টেশনে পৌছিতে হয়। একদিকে ট্েণথানি যেমন উচ্চে আরোহণ করিবে, অপরদিকে সেইরূপ ক্রমশঃ তত নীচে নামিবে। আমি বিশ্বস্ত অবগত আছি, পাল্যাট পর্বতের শিধরদেশটা সমুদ্র পথ হইতে তুই হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত। বন্ধুর কথিত মত টেণ্ধানি নির্দিষ্ট স্থানে পৌছিলে আমরা গাড়ীর ভিতর হচতে দেখিতে পাইলাম. এই পথটা যথা**র্থ**ই আঁ**কো**-বাঁকা, লাইনের উভয় ধারেই গাছপালায় পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে আহাবার পাহাড়ের সায়ে ঐ সকল জঙ্গলাকীর্ণ ঝোপের পার্শ্বেকত ময়ুর ষয়রী সগরের মনের আনানেদ তালে তালে নৃত্যু এবং কেওয়া-কেওয়া রব করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা প্রকাশ করিতেছে। স্থানটা একদিকে থেমন নিজ্জন, অপরদিকে সেইরপে নয়নানলদায়ক। এখানকার এই নিভূত স্থানে ট্ৰেথানি যুখন পিপীলিকার সারিবৎ ধীরে ধীরে ভগুসর হইতে লাগিল, তথন দেই দৃগু অতি মনোমুগ্ধকর—কোথাও উপরিভাগে স্থ্যকিরণ ঝক্মক করিতেছে, অধচ নীচে ছায়ার মত গিরিগাত্তে আবৃত, কোথাও বা পাহাড়ের মাথার উপঃ থও খণ্ড সাদা ভাসামেঘ সকল বায়ভরে ইতস্তঃ ধাবিত হইতেছে। কি মনোহর দৃখা ইহাসভাবের এক রমণীয়ভাব !

ইগাতপুরী ষ্টেশন হইতে থালঘাট পর্যান্ত যে কয়টা টনেল পার হই-লাম, তন্মধ্যে একটী টনেল অতি দীর্ঘ। আমরা ঘড়ি ধরিয়া দেখি-য়াছি, এই দীর্ঘ টনেণটা অতিক্রম করিতে চারি মিনিট সময় বাাগিয়ু- ছিল, কিন্তু এই অন্ধ্র সম্বেরই মধ্যে প্রাণ বেন ইপোইলা উঠিয়াছিল। সে যাহা ইউক, এখানে ট্রেণানি কখন নিম্নে, কখন উদ্ধে, যেন নৃত্য করিতে করিতে কতকগুলি পার্কাত নদীর উপর বিবিধ প্রকার পুল সকল অতিক্রম করিয়া নির্কিন্ধে রিভার্সিং নামক ষ্টেশনে উপস্থিত ইইল। এখানেও গিরিগাতের বছ নিম্নে ঐ সকল নদীর উপর লোই নির্দ্ধিত পুলগুলি কি অছ্ত কৌশলে স্থাপিত ইইয়াছে, উহা একবার ভাবিলে ইংরেজ ভাস্করনিগের বৃদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। রিভার্সিং ষ্টেশনে উপস্থিত ইইবানাত্র ট্রেণানির অগ্র পশ্চাৎ ছইদিকে ছইখানি ইঞ্জিন সংযুক্ত ইইয়া থাকে, অর্থাৎ ট্রেণানি যে মুথে আসে, তাহার উন্টাদিকেও ইঞ্জিন লাগান হয়, স্কৃতরাং স্থানীয় ষ্টেশনটা রিভার্সিং নামে প্রস্থিক ইইয়াছে। এই স্থানে আবার ট্রেণানি গমনাগমনের সময় পর্বাত উপরের স্থাপিত রেললাইন, ষ্টেশন, টনেল প্রভৃতির দৃগ্রান্থি বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

ইতিপূর্ব্বে দারকাপুরী দর্শন করিতে এই লাইন দিয়াই যথন যাত্রা করিয়াছিলাম, তথন এই সকল দ্রষ্টব্য স্থান, কাহার কি নাম, কোণায় কিরপভাবে লাইনটী প্রসারিত হইয়াছে, তাহার সন্ধান করিতে না পারায় পাঠক সমাজে কিছুই জানাইতে পারি নাই, এবার বন্ধুর সাহায্যে এ পথের যে সমস্ত তন্ত্ব সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, সাধ্যমত উহাই প্রকাশিত হইল।

রিভার্সিং টেশন হইতে ট্রেণথানি ক্রমে প্লের উপর দিয়া সমুজের
এক বিত্তীর্ণ গাঁড়ি পার হইয়া ঠানা নামক স্থানে পৌছিল। এই ঠানা
হইতে বোম্বে দহর অন্ন একুশ মাইল দ্বে অবস্থিত। তাহার পর
সালসেট নামক খীপে উপস্থিত হইলান। পথিমধ্যে ট্রেণ বসিয়াই এই
পুরুজির উপর কত দেশীর নৌকা পাণভরে যাতায়তে করিতেছে, ঐ

সকল নৌকার গতিবিধি স্পাষ্ট দেখিতে পাইলাম। ঠানা হইতে আন্দাজ ছই ক্রেশ পথ অতিক্রম করিবার পর ভল্লোপ নামক টেশন পাইলাম। সঙ্গী বন্ধুটী বলিলেন, এই স্থান হইচ্ছে প্রায় ছই ক্রেশ দ্রে বেহার ও তুলসী নামে ছইটা বিধাতে প্রশন্ত হল আছে, ঐ ছই হল হইতে সমজ্ব বোদাই সহরে জল সরবরাহ হইয়া থাকে। ভল্লোপ টেশনের পর হইতে যাহা কিছু দুইবা সান নয়নপণে পতিত হইতে লাগিল, বন্ধুর নিকট ঐ সকল স্থানের কিছু কিছু পরিচয় পাইয়া অভ্যন্ত সম্ভই হইলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা ঠানা টেশন হইতে থাঁড়ি পার হইরা সালদেট নামক দীপে পৌছিয়। তথা হইতে আবার কারলা নামক টেশনের নিকটর সমুদ্রের থাঁড়ি পার হইয়া বরাবর খাস বোষাই দ্বীপে গামন করিয়াছিলাম। এই থাঁড়ির সেতু পার হইয়া বোষাই দ্বীপের প্রথম রেল টেশন "সায়ন" দেখিতে পাওয়া যায়, তথা হইতে তিন মাইল দ্রে বাইকুলা লামক স্থান হইতেই বোষাই সহর আরম্ভ হইয়াছে।

### বোম্বে

বোম্বে সহরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—কেন না ইতিপূর্ন্ধে এই সহরের বিষয় উল্লেখ হইরাছে। বোদাই সহরের অলিগলিতে ট্রাম গাড়ী চলিতেছে, এ ট্রাম গাড়ী কলিকাতা সহরের ভাগ্ন নহে—কলিকাতায় কিটোরলী বা শিল্পালদহ ষ্টেশন যাইতে বেরূপ প্রথম শ্রেণীর ট্রাম গাড়ীতেছই ভাগে বিভক্ত আসন দেখিতে পাওয়া বার,এখানকার ট্রামগুলি ঠিক সেইরূপ। সকল ট্রাম গাড়ীগুলি সবুদ্ধ বর্ণের এবং স্থান্ধা ভাইভার বা কণ্ডাক্টরনিগের পোষাক ও সভাভাব। এই সকল গাড়ীর ভূম্পা

সর্ব্বর / তথানা। অবগত ইইলাম, এ সহরে অলিগলি ট্রাম চলিতেছে সভ্য, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কলিকাতার স্থায় যথন তথন তর্থটনা ঘটে বলিগা শুনিতে পাইলাম না। বোদাই সহরে অবরোধ প্রথা নাই রলিয়া আবরণযুক্ত কোন গাড়ী নাই; তবে বাঁহাদের এইরূপ গাড়ীয় একান্ত আবগ্রুক হইবে, উাহাদিগকে ঢাকা বয়েল গাড়ীর আপ্রয় লইতে হইবে।

জকানপুরের ভাষ এথানেও সকল দ্রবা-সামগ্রী কাঁচি ওজনে বিক্রম ইটয়া থাকে।

বাইকুলা রেলপ্টেশনের ঠিক উত্তরদিকে বোষাই সহরের বিধ্যাত "এল্ফিন্টোন" গর্কভিরে আপন শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। উত্তর হইতে দক্ষিণ—এই ভূখণ্ডের পূর্ব্ব দীমানার বোষাই হারবার। হারবার ও সমৃদ্রাংশের মধ্যে এলিফান্টা ও অপরাপর দ্বীপগুলি অবস্থিত। সহরের পূর্বে ও পশ্চিমে সমৃদ্রতীর—এই স্থানে যে প্রশাস্ত রাস্তা আছে, সেই রাস্তার সাহায়ে স্থানীয় অধিবাদীরা স্ত্রী পুরুষ সকলে এক অভিইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া থাকেন। স্ব্যাকালের দীপালোক শোভিত রাজপথগুলি এবং এই পথে সমৃদ্রতীরে গমনপূর্বক বায়্সেবনকালে আমাদের প্রাণে যে কি এক ক্ষুত্তি জ্বিলা, উহা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা অসাধা।

বোদে হারবারের পশ্চিমে মালাবার ও থাবালা পর্বত, আবার এই স্থানেই ব্যাকবের অপূর্ব্ধ শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। এই থাবালাহিলের উপরিভাগে যথায় সারি সারি নারিকেলকুঞ্জ শোভা পাইতেছে,
দেই কুঞ্জ স্থানের মধ্যে মহালক্ষ্মীদেবীয় মন্দির শোভা পাইতেছে, অর্থাৎ
ষ্টেশনের সল্লিকটে প্রায় এক মাইল দূরে সমুক্তীরবর্ত্তী স্থানে এই
বিধ্যাত পবিত্র মন্দিরটা প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরাভাস্তরে মহালক্ষ্মী, মহাকালী

ও মহাসরস্বতী এই ত্রিদেবীষ্টির দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করিলাম। তৎপরে এই দেবালয়ের সংলগ্ন যে মর্মার প্রস্তর নির্মিত সোপানশ্রেণী সতত সাগর তরঙ্গে ধ্রেণিত হইতেছে, সেই মনোহর দৃষ্ঠ নয়নগোচর করিয়া আানন্দে অধীর হইলাম। এথানকার এই মহালক্ষ্যী, দেবীর মন্দিরের অদ্রে বোস্বাই সহরের বিথাতে ধনকুবের "ডাকোজী দাদাজীর" হাপিত মন্দিরটী আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে, তাহার পাশাণাশি আরও করেকটী হুন্দর মন্দিরের শোভা দর্শন পাওয়া যায়।

थाञ्चालाशित्वत मल्लिनित्क विधार मानावात हिन, नुउन याजी-দিগকে তাহার শোভা দেখাইবার জন্ম মস্তক উন্নত করিয়া আছে এই হুই হিলের উপরকার রাস্তাঘাট অতি পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন অধিক্স এই সানের পথের উভয় পার্যে বিস্তর স্থার্মা উল্লান থাকাতে ইহার দৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছে। আমরা সদলে এ উল্লান পথে ক্লণেক বিচরণ কবিয়া সকল পরিশ্রমের অব্যান করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যে সকল উন্থান বাটী এথানে শোভা পাইতেছে অমুসন্ধানে জানিলাম—বোধাই সহরের যাবতীয় ধনী বাজি ও এ! সকল বাগানবাটী নিৰ্মাণ করাইয়া আপন আপন অর্থে পছাবহাঃ হুইল মনে করিয়া থাকেন, স্কুতরাং সময় মত তাঁহাদের সহরের আবা বাটী হইতে ঐ সকল উল্লানে অবস্থান করিয়া শান্তিস্থুপ অনুভ করেন। এতদ্বিল এই মালাবার হিলের উপরিভাগে থামালাহিলে মহা লক্ষী ও অপরাপর দেবালয়ের ভাষ ভগবান ভৃতভাবন ও বালুকে খরে: মন্দির, পাশী শ্বাগার ও বোস্বাই লাটের প্রাসাদ বিভাগান। এই স্থানেই তারাদেও, কামাতিপুরা, বাইকুলা, তার-বাড়ী প্রভৃতি নামে বছ বিধ পল্লী সকল স্থাপিত হওয়াতে এখানকার জাঁকজমক বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। তারাদেও পল্লীর দক্ষিণে গিরগাম পল্লী, এই পল্লীর মধ্যে পুলিদ টেশন, বি-বি-দি আই বেল কোম্পানীর গ্রাও রোড নামে এক টেশন। প্রভাস বাইতে হইলে বাত্রীদিগকে এই গ্রাও রোড নামক টেশনে আদিতে হইবে। এতজ্ঞির এখানে বিস্তর হিন্দুও জৈল্পানির দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। গিরগাম পল্লীর পুর্কাদিকে ক্ষেত্রবাড়ী, এল্ফিনটোনাবাদ, ইহার দক্ষিণে ময়দান ও কেলা। যে স্থানে কেলা বর্ত্তমান আছে, ঐ লানের সল্লিকটেই টাউনহল, টাকশাল, ব্যারাক, পুলিদকোট, হাইকোট প্রভৃতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ক্রন্তর্য অট্টালিকাগুলি শোভা পাইতেছে। স্থানীয় ব্যারাকের পুর্কাদিকে হারবারের উপরিভাগে আপলো বন্দর, বোম্বে সহরের প্রসিদ্ধ তুলার হাট, এই তুলা হাটের দক্ষিণেই কোলাবা টেশন। সঙ্গী বন্ধুর নিকট উপদেশ পাইলাম, পুর্বের বাকুলা হইতে যেমন বোম্বাই সহরের আরস্ত দেখিয়াছেন, এখানেও সেইরপ এই যে সম্মুথে কোলবা টেশন। দেখিতেছেন—ইহাই বোম্বাই সহরের শেষ দীমা বলিয়া জানিবেন।

এল্ছিনটোনাবাদের পরই প্রিক্সেস ডক। এই ডকের অদ্বে রাাক্বের উপক্লে মুসলমান এবং ইংরেজদিগের গোরস্থান,তাহার সন্ধিকটেই হিন্দ্দিগের শাশানক্ষেত্র বর্ত্তমান পাকিয়া মোহাদ্ধ মানবদিগকে ধর্মে মতি রাখিয়া সতত একমাত্র পরত্রক্ষের উপাসনা করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছে। এই রূপে সহর পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে মাড়োয়ারি নামক বাজারে উপস্থিত হইলাম। এই বাজারের সম্প্রে যে মন্দিরের চূড়া দৃষ্ট হয়, সেই চূড়াটা নির্দ্দেশ করিয়া বন্ধু বলিলেন, ঐ মন্দিরটা এখানকার জাগ্রত মুখাদেনীর মন্দির। ইতিপুর্কে আপনারা দার্জ্জিলিংএ যেরূপ ভগবান ছর্জ্জানিক্ষের নামান্থ্যারে সহরের নাম দার্জ্জিলং শুনিয়াছেন, এথানেও সেইরূপ ঐ মুখাদেনীর নামান্থারে এ

সহরের নাম আসল মুখা নাম হইতে পরিবর্তন হইয়া ইংরেজ আমলে বোদে নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, জানিবেন।

মাড়োরারী বাজারের সমূথে যথার কতকগুলি হালুইকরের দোকান আছে, ঐ সকল স্থাসজ্জিত দোকানগুলির মধ্যতলে একটী প্রকাণ্ড ফুটক দেখিতে পাইলাম, এই ফ্টকের উভরদিকে বিস্তর মালাকরের দোকান সজ্জিত। ভক্তগণ দলে দলে ঐ সকল দোকান হইতে সাধ্যমত প্রপুশ এবং মালা সংগ্রহ করিয়া ভিজ্তির মা-মা-রবে সেই ফ্টকের ভিতর প্রবেশ করিতেছেন, তদ্ধনি বন্ধু বলিলেন, যে মুগাদেবীর বিষয় আপনাদিগকে পূর্ব্বে বলিয়ছিলাম, এই ফ্টকই সেই দেই দেবী দর্শনের প্রবেশ পথ। বোম্বে সহরের অধিষ্ঠাত্তী মুগাদেবীর দর্শন পথের পরিচয় পাইয়া আমরা সদলে ঐ ফ্টক পাইছিত মালাকরের দোকান হইতে পত্র প্রশা ও মালা খরিদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

প্রথমেই একটা চারি ধার বাঁধান বিস্তৃত জ্বাশর দেখিতে পাইলাম। এই জ্বাশরের চারিদিকে চারিটা বাঁধা ঘাট শোভা পাইতেছে,
তাহার মধ্যস্থলে এক প্রকাশু রক্ত বর্ণের ধ্বজ্পতাকা বায়ুভরে উন্ভটারমান হইরা ভক্তদিগকে দেবীচরণে ভক্তিদান করিতে উপদেশ দিতেছে।
জ্বাশরের চত্দিকে পরিপ্রান্ত যাত্রীদিগের শান্তিলাভের নিমি বিশাম
বেদী। এই সকল প্রস্তারময় বিশামবেদার এক পার্বে একটা স্থীর্ক্ত
প্রতিতিত আছে। তৎপরে আবার একটা প্রশন্ত দার, ঐ দার মধ্য
দিয়া প্রবেশ করিয়াই দক্ষিণদিকে খেতপ্রস্তরময় একটা চত্বর পাইলাম,
সেই চত্রের পশ্চাভাগে মুখাদেবীর পীঠনান।

এথানে ছইটী প্রকোষ্ঠ দর্শন পাওয়া যায়, ইহার একটাতে রোপ্য সিংহাসনোপরি পীতবরণী প্রতিষ্ঠিত অইভুজা মূর্তি, অপরটাতে পাতাল-গর্ভে অঙ্গবিহীনা রক্তবরণী পাষাণম্মী মুখাদেবী দেদীপ্যমান। এই গ্যানে ভক্তগণের জনতা অধিক দৃষ্ট হয়। পুপ্পমাল্য হস্তে আমাদের স্থায় কত ভক্ত কাতারে কাতারে এই স্থানে গললগ্রীকৃতবাদে কৃতাঞ্চলিপটে মায়ের শ্রীচরণ উদ্দেশে মাথা নীচু কেরিতেছেন এবং মনের বাসনা মানতসহকারে ঐ সকল পুস্পালা প্রদান করিতেছেন, তাহার ইয়তা নাই। এখানকার এই প্রেমময় ভক্তিরসপূর্ণ দৃশ্য দর্শন করিলে পাষাণ-প্রাণেও ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। বলাবাছ্ল্য, মায়ের চত্তর ও মন্দিরাভান্তরটা বিচিত্ত কাফকার্য্যশোভিত থাকিয়া বোম্বে সহরের শিল্লী-দিগের নৈপুণ্যতা প্রকাশ করিতেছে। চত্তরের উপর দেবীর বাহন. (এক দিংহ মৃত্তি) তাহার সম্মুথেই হোম স্থান, হোম স্থানের সম্মুখে আবার একটা বিস্তৃত প্রাঙ্গন, দেই প্রাঙ্গণভূমির দরদালানের এক ধারে গণেশ, হতুমান, মহাদেব ও ইন্দ্রাণী, অপরধারে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীনারায়ণের পবিত্র মূর্ত্তির দর্শন পাওয়া যায়। এখানকার এই দরদালানযুক্ত প্রাঙ্গণটা পার হইবামাত্র দেবালয়ের মল প্রেবেশ পথ দেখিতে পাইয়া আমরা ষ্কলে ঐ লার দিয়াই প্রশন্ত রাজপণে বহির্গত হইলাম। এইরূপে বোষে সহরের দেবদেবী এবং দ্রপ্তব্য স্থানগুলির শোভা দর্শন করিয়া এথান হইতে প্রভাদক্ষেত্রে যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইলাম।

বোদ্বাই সহরের শেষ সীমার প্রাণ্ড রোজ নামক টেশন হইজে সদলে ট্রেণ আরোহণপুর্বক ৬০৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া যথা-সময়ে আমরা ভেলোয়ার নামক টেশনে উপস্থিত হইলাম। পুর্বেই বলা হইয়াছে,এথান হইতে তীর্থতীর অন্যন তিন মাইল দ্যে অবস্থিত; মধ্যে তুইবার ছই স্থানে কেবল কামাদিগকে ট্রেণ বদল করিতে হইয়াছিল।

ভেলোর সহরে ট্রাম ও টাঙ্গা গাড়ী আছে। যাত্রীগণ আপন্ আপন স্থবিধানুসায়ে ঐ সকল গাড়ী ভাড়া করিয়া থাকেন। এথানকার ট্রামগুলি ছোট ছোট, স্থাতরাং যাত্রীদিগের মোট পুটলি কোন কিছুই বহন করিতে পারে না; আবার প্রেশন হইতে যে ট্রামগুলি সহরমধ্যে যাতায়াত করে, উহা প্রভাগ পত্তকের নির্দিষ্ঠ প্রাচীর ফটক পর্যান্ত যায়। এই ছই মাইল পথ অতিক্রম করিতে প্রত্যেক যাত্রীকে ১৫ ভাড়া দিতে হয়। ট্রামে যাইলে যাত্রীদিগকে তথা হইতে আবার এক মাইল ইটি। পথ অতিক্রম করিয়া তীর্যতীরে পৌছিতে হয়। এই সকল নানা প্রকার অস্থবিধা দর্শনে আমরা ট্রামের পারবর্ত্তে ছইখানি টাঙ্গা গাড়ী প্রেশন ছইতে তীর্যতীরের ধর্মশালায় যাইবার নিমিত্ত ৮০ আনা হিদাবে ভাড়া ধার্য্য করিলাম। জব্যলপ্রের ভায় এথানেও একথানি টাঙ্গা গাড়ীতে তিনজন আরোং বী বহন করিবার নিয়ম আছে। আমাদের দলে চারিজন লোক এতদ্তির বিছানা, ভারঙ্গ প্রভৃতি যে সমস্ত মোট পুটলাছিল, ঐ সমস্ত জ্বাগুলি টাঙ্গা গাড়ীতে বোঝাই করিয়া নির্ক্ষিয়ে এথানকার কত প্রাচীন হর্ম্মাশিশোতির অপ্রশালার পাদপ্রান্তে উপন্থিত ছইশাম।

পূর্বের এখানে যাত্রীদিগের বিশ্রামের নিমিত্ত কোনরূপ আশ্রর স্থান না থাকার, বোধাই সহরের প্রসিদ্ধ ভাটিয়া-বণিক সদালা "বসনজী মনলজী" মহাশয় অকাতরে বহু অর্থ ব্যরসহকারে এই পাকাধর্মশালাটী নির্মাণ করাইয়া যাত্রীদিগের কত উপকার করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে কত পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কারণ এখানকার এই আশ্রয়হীন তীর্থ স্থানে বিনা বার্তর একাধিক্রমে তিন-চারি রাজ্রি এইরূপ স্থানর ধর্মশালাতে নির্জরে নিশ্চিম্বভাবে বাস করিতে পাইলে, কোন্ কৃতজ্ঞপ্রাণ না ভগবানের নিকট এই আশ্রমদাতার মঙ্গল কামনা করিবেন ? ভারতের যত দেশ-বিদেশ বিশেষতঃ, বোধাই ও মান্তাল্

অঞ্লে পরিভ্রমণ করিবেন, শুজারাটা ও ভাটিয়া-বণিক্দিণের এইরূপ কীর্ত্তি ভ্রন্ত তত্ত সংস্থাপিত দেখিতে পাইবেন।

প্রভাস—প্রাচীরবেষ্টিত একটাঁ পুরী। এই পুরীনধ্যে প্রবেশকালে একদিকে যেমন হর্দ্মরাজিশোভিত রাজপথগুলি নয়নগোচর করিয়া স্থাইইলাম, অপরদিকে দেইরূপ চট্টগ্রামের ভার চারিদিকেই মুসলমান অধিবাসীতে পরিপূর্ণ দেখিরা বিশ্বরাবিট হইলাম। কারণ বে প্রভাস হিন্দুদিগের পবিত্র ভীর্থ বিলিয়া কথিত, যথার চারিদুগেই ভগবান্ সোমনাথ জলস্ত সাক্ষারপে বিরাজিত, যে সোমনাথের নামে পুণাসঞ্জর হয়,যে দেবের অভূল-ঐশ্বর্যের বিষয় আবালসুক্ষ সকলেরই মুথে ভানিতে পাওয়া যায়, যে দেবের দেশনের কালাল হইয়া কত দ্র-দেশান্তর হইতে দলে কাভারে কাভারে হিন্দু ভক্তগণ পুণাসঞ্চয়ের আশার আসিয়া থাকেন, সেই পবিত্র স্থান মুগলমান বস্তিতে পরিপূর্ণ দেখিলে কোন্ হিন্দু না বিচলিত হইবে।

ধর্মণালায় উপস্থিত হইবামাত্র যে স্কল পাণ্ডা এখানে আছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন আচীন ত্রাহ্মণকে আমাদের সঙ্গাঁ বন্ধু তাঁথপ্তরু পাণ্ডা পদে মান্ত করিলেন। এই পাণ্ডার নামটা যেমন লগা চওড়া "রঘুনাথজা প্রুষেত্রম প্রুত্তয়া", আরুতি ও তাঁহার সেইরূপ স্থার আর্ম্য লক্ষাগ্যুক্ত, ঠিকানা—ভাটোয়াজ প্রভাম। তাঁহাকে দর্শনমাত্র ভক্তির উদ্রেক হইতে লাগিল, পরিচয়ে জানিলাম—তাঁহারা প্রুষাফ্রকমে এখানে পাণ্ডার্ত্তি করিয়া জাবিকা নির্বাহ করিতেছেন। তথন মনে মনে ব্রিলাম, প্রাকালের সেই পুণ্ডাই ভগবান প্রীক্ষের প্রভাস যজের ব্রত্তা—পবিত্রাম্মা বাহ্মণের ইনিই একজন বংশধর, স্ক্তরাং কোন্পায়ণ্ডের না তাঁহার দর্শনে ভক্তির উদয় হইবে ?

যে দিবস আমরা তথায় উপস্থিত হইলাম, দে দিবস একে প্যত্রমনে

কাতর—তাহার উপর বেলা অতিরিক্ত হওয়াতে উক্ত পাণ্ডার উপদেশ মত বিশ্রাম করিতে মনত করিলাম। প্রভাসক্ষেত্রে আহারীয় খাত্র দ্রব্যের কোন অভাব নাই। পর দিবস প্রভাষে যথাসময় যথানিয়মে এখানকার তীর্থ কার্য্যঞ্জি সম্পন্ন করাইবার জন্ম পাণ্ডা ঠাকরকে অনু-রোধ করিলে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রভাবের প্রিক্ত ত্রিবেণী গঙ্গায় স্নান, তর্পণাদি সম্পন্ন করাইতে যাতা করিলেন। এই সময় তিনি আমাদিগকে বলিলেন, আপনারা পঞ্জম ৰা তীৰ্থক্ৰিয়া সম্পাদনের নিমিত্ত বছপি কোনরূপ দ্রবাসন্তার আনিয়া খাকেন, তাহা হইলে ঐ সকল সামগ্রী গুলি বাহির করুন, তথন আমা-দের স্ফী বন্ধটী বলিখেন, "গুরুজি । আমাদের নিকট স্লানের নিমিজ গান্তা, পঞ্রত্ন আর জ্বাসম্ভারের মধ্যে কেবল মল্য ব্যতীত অপর কোন কিছই নাই। এ তীর্থে যাহা কিছু আবশুক, আপনি রুপাপুর্বক আমাদের দেয় মুল্য হইতে সেই স্কল সংগ্রহ করিলে আমরা বিশেষ উপক্লত হইব। তিনি একবার তথন মৃত্রাভাসহকারে আমাদের মূল্য হইতে একে একে সমস্ত জ্ব্য-সাম্ঞী সংগ্রহ করিয়া লই-লেন ৷

ধর্মশালা হইতে বৃহ্নিত হইলে তিনি অগ্রগামী হইরা বাংর এক প্রাচীন বটর্ক্ষ্টল উপান্তত হইলেন; যথায় শিবমন্দির স্থাপিত, বে মন্দিরাভ্যন্তরে তীর্থনাথ ভগবান মঙ্কেলেখরের লিঙ্গা্তি দেদীপ্যমান। পুরোহিত ঠাকুর এই স্থানে আমাদিগকে বলিলেন, এক্ষণে আপনাদিগকে এই বটর্ক্ষ্টলের শীতল ছারায় তীর্থনাথের সম্মুথে বসিয়া প্রভাস স্মানার্থে পঞ্চরজাদিসহ সম্বল্ল ঘারা প্রত্যেককে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মন্দেলেখরদেবকে সাক্ষ্য রাখিতে হইবে। তিনি বেরপ আদেশ করিলেন, পুণ্যাক্ষরের নিমিত্ত আমার সকলে নতশিরে ভাহাই পালন করিয়া



A मुख् |

१६ अटर

মান ক্রিয়া সম্পন্ন করিলাম। ইহার পর তাঁহার সহিত সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান, যাহা যাদ্রদিগের মহাশ্রশান নামে কথিত,দেই দশ কোটা তীর্থের সন্মিলন স্থান—যে স্থান "প্রভাস সঁক্ষমতীর্থ" নামে প্রসিদ্ধ: যে তীর্থে সতত ত্রিবেণীগঙ্গা বিরাজিতা,যে পুণ্যময় স্থানে এই ত্রিবেণীগঙ্গার সহিত মহা পাপক্ষয়কারিণী পঞ্নদীর সৃহিত সাগরের সঙ্গম হট্যাছে, অর্থাৎ জিবেণীগঙ্গায় পুণাতোয়া হিরণাা, ব্রজনি, লক্ষোবতী, কপিলা ও সরস্বতী এই দকল পুণাতোয়া পঞ্চনদী যথায় একত হুইয়া সাগরের সহিত মিলিতা হইয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই সকল নদীগুলি সমুদ্রতীরবর্ত্তী হইলেও স্থানমাছাত্ম্যগুণে ইছাতে তরঙ্গ ভঙ্গ কোন কিছুই দেখিতে পাইলাম না, যেন তাঁহারা পরম পুরুষ খ্রীক্লফের অভাবে এক মনে স্থির ভাবে তাঁহারই বিষয় চিন্তা করিতেছেন। সে যাহা হউক, যথার এক একটা স্রোতস্থিনী—তাহার মাঝে মাঝে এক-একটা চর: ঐ সকল চরে যে সমত প্রণ্য নদীর দর্শন পাইলাম, তাঁহাদের গভীরতা সামাঞ্জ---অধিকল্প সন্তা সংস্পর্শে এই সকল নদীর জল অম্বাদে লবণাক্তময় হই-হাছে। পাণ্ডান্ধীর উপদেশ মত আমরা সকলে একে এক এই স**কল** পুণ্যতোয়া নদীর জলে স্নান.কোনটার বা জল স্পর্শ করিয়া এই শাশান-ক্ষেত্র হইতে পুনরায় মঙ্কেলেখরের মন্তিরের নিকট, যথায় সর্বাপ্রথমে বদিয়া স্থল্প করিয়াছিলাম, সেই পবিত্র স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পুরোহিত ঠাকুর এই স্থানেই পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধের আয়ো-জন করিলেন। প্রাদ্ধকালে সেই প্রাচীন আর্যালক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণের মুখে মংস্কৃত মল্লোচনারণ শ্রবণ করিয়া পরিতপ্ত হইলাম। এইরূপে এখানে পিতৃ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহী প্রভৃতি সমষ্টিতে বারটী পিওদান করিলাম, তৎপরে শান্তিবারি গ্রহণ করিয়া পবিত্রদেহে নিকটত্থ মন্দিরা-ভাস্তরে ভগবান মঙ্কেলেশ্বর মহাদেবের পূজার্চ্চনাপূর্বক মহাত্রত উদ্যা-

পন করিলাম। তৎপরে তথা হইতে বিশ্রামের নিমিত ধর্মশালাভিন্থে যাতা করিলাম।

প্রভাস তীর্থে প্রাদ্ধান্তে সাধামত দান করিতে হয়, কারণ সংগ্রভাগবান সদলে এই তীর্থে উপস্থিত হইয়া মানবদিগকে দান করিবার শিক্ষা দিবার নিমিন্তই স্থানীর আফাণদিগকে প্রাচুর পরিমাণে দানে সন্তঃ করিয়াছিলেন। বলাগাহলা, এই অপাথিব জীবনে যে স্থানেব ধ্লিং কণামাত্র দর্শনিও স্থাতীত বলিয়া মনে হয়, সেই তীর্থে উপস্থিত ইয় কর্ত্রেবাবাধে সেবকগণ আফাণদিগকে দান করিতে যেন কেচ কথা ক্তিত না হন।

যে প্রভাসের পবিত্র তটে যুগে বুগে কত শত শ্ববি ও তপস্থী তপ, জপ এবং কোম্বজ্ঞ সমাধা করিয়া কঠিন ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইরা-ছিলেন, যথার বছনাথ মানবদিগের মঙ্গলের জন্ম মদমত্র ষট্পঞাশং কোটি যকুল ধ্বংস করিয়াছিলেন, যে প্রভাস—সাধুদিগের একমাত্র পরিকাণ ফল, যথার মীনবদেহধারী পরমেশ্বর স্বয়ং যোগে তছত্যাগ করিয়াছিলেন, যে তীর্থে শাপগ্রস্ত সোমদেব স্বয়ং ওয়ধিপতি হইরা তপত্যাপূর্দ্ধক রোগমুক্ত হইরাভিলেন, মানবদেহ ধারণ করিনা করি

প্রভাগ মাহান্ত্যে দেখিতে পাওয়া যায়— "প্রভাগে যাদবশ্রেষ্ঠ পঞ্চ শ্রেভাঃ সরস্বতা"। এখানকার এই নির্দিন্ত তীর্থ স্থান ও ছাহার পার্থন বর্জী সপ্ত কোশব্যাপী স্থান সমূহ যাদবহুলী নামে প্রসিদ্ধ। সমুদ্র তীর-বর্জী যে শাশানক্ষেত্রে পূর্বের আমরা গিয়াছিলাম, যথায় পঞ্চনদীর সহিত্র সাগরের সঙ্গম হইয়াছে—-সেই সঙ্গমস্থলের সন্নিকটেই কর্মাহতে মানব-দেহধারী পরব্রদ্ধ প্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের অস্ত্রেম্ভিজিয়া সম্পন্ন ইইয়াছিল। এখানকার এই শাশানক্ষেত্রতেই কৃষ্ণপথা তৃতীয় পাওব অর্জ্ঞন নিহত

বাদব্দিগের পিও ফলাদি প্রদান করিবা স্থাভাবের প্রাক্টিটা প্রদর্শন करिशाहित्तम, धरे भागम कारमण किक्सकार, नगरमरवस क व्यक्तरस्य প্রীগণ অপিনাপন ভাঠার মুখুলের আক্রিক্সনসহকারে চিতাবেরের ক্রিয়াভিবেন, আবার এই তানেই সাধ্বীশতী ক'ল্লিংম্বী জ্বস্ত চিতান নলে প্রবেশ করিয়া জগতের সভীদিগকে স্থমগ্রনের শিক্ষাণ্ডাম করিয়াঁ তিনি বৈক্তপানে প্রয়াণ করিয়াভিলেন ; প্রভানের এই স্থানের সমুদ্র-তীর হইতেই জরাবাধে মংজ গ্রাপ্তত তর্প ধৌত মুধ্বাবশিষ চুর্ব अलाह कार्यक माल्डाख के कारकाय खालचा हो। मद सम्माल करियाहिन : জোলাদের এই প্রিল্ল আন্তর্গ আহলার অব্যাত হুইছাত স্কল্পারেট হুইছা এক মনে এক প্রাণে মাজে কামনাপ্রাক, অযুত বংগর মৌনভাবে উদ্ধাৰ এক পৰে শহৰের ভপজা কৰিয়া সিহিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই স্থানেই সেই সোমদেব লাগম্ভি এবং কান্তিমান ইইয়া প্রভাৱিত ইইতে সমর্থ ইইয়াছিলেন বলিয়া এ ক্ষেত্র প্রভাস ভীর নামে প্রদিদ্ধ হট্রাছে। তানীয় অধিবাদীদিশের নিকট এট পবিত্ত ভানের নাম ভিল্ল ভিল্লপৈ ভানিতে পাওয়া যায়, যথা:--দেবপত্ন, মোমনাথপত্ন, আবার কাহারও কাহারও নিকট ইহা প্রভাসপত্র নামে পরিচিত হইয়াছে।

# যাদবশুলীর আদি রক্তান্ত

কুককেত ব্লাভে ধর্মপুত্র বুধিষ্ঠিরের রাজ্য প্রাণ্ডির পর ষড়বিংশ বর্ষের প্রারম্ভে ধারকাপুরে নানাবিধ চর্মটনা উপস্থিত হইল, তথন সাধ্বীসতী পারায়ীর অভিশাপের পূর্বকাল উপস্থিত বিবেচনা করিয়া ধারকাপতি শীক্ষক বাদবগ্লকে মাহ্বান করিয়া বাললেন, "হে বাদব শ্রেষ্ঠগণ ! সম্প্রতি এখানে যে স্থল মহোৎপাত দৃষ্ট হইতেছে, ইহাতে কি তোমরা ব্ৰিতেছ না, যে এ স্কল অমস্প্রের চিহ্ন ? আমার বিবেচনার এ স্থানে মুহূর্ত্তকাল আর আমাদের অবস্থান করা উচিত হইতেছে না, তিনি আরও বলিলেন, ছারকায় যে সমস্ত বৃদ্ধ, বালকও পুর-মহিলাগণ অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা স্কলে শ্ব্যোদার তীর্থে গমন করন। আর ভোমরা স্কলে আমার সহিত প্রভাস-তীর্থে আইস—ঐ পুণ্য স্থানে প্রভাস-স্থামী ভগবান সোমনাথের দর্শন করিয়া আমরা স্কলে স্থান, দানাদি ছারা প্রিত্র হইয়া বিবিধ উপচারে দেবগণের অর্জনা করিব শ

বিশ্বচ ক্রিক বাস্থানেরের আন্তরিক ভাব কেইই জানিতে পারিলেন না, স্থতরাং তাঁহার উপদেশ মত সকলেই প্রভাস তীর্থে যাত্রা করিলেন,এবং জান, দানাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া মায়াময়ের ইচ্ছায় সকলেই একজে মধুপানে মন্ত ইইলেন। কালের গতি কে রোধ করিতে পারে ? শ্রীক্রফের মায়ায় উভারা সকলেই মোহিত, অর্থাৎ আ্রেপর বিবেচনাশ্র্য, ফলতঃ যাদবপতির ইচ্ছায় যথাসময়ে তাঁহারা একযোগে মহান্ কলহে প্রেব্ত হইয়া আপনাপন কুলক্ষর করিতে আরম্ভ করিলেন, এইরমণে সেই প্রমন্তর্কার সংগ্রাম সময় ক্রমণ: তাঁহাদের অন্ধ্রমণ নানংশ্রম হইল, তথান সম্মতীরজাত "এককা" নামক তৃণ সকল ইত্তোলনপূর্ব্বক তদ্বারা পরস্পর পবস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন, যে সকল খ্যান্তনামা বীরগণের ইতিপূর্ব্বে অন্তর্বাহতে মৃত্যু হয় নাই,একণে এই এরকান্যাতে তাঁহাদিগকে ভ্যতিতলে পভিত ইইতে ইইল। এইরপে যত্তুলনই প্রায় হইলে বলরাম শ্রীক্রণের মায়া ব্রিতে পারিলেন এবং যোগবলাবনে অপ্রকট হইলেন। এদিকে শ্রীক্রথার চতুর্ভ্রমণ ধারণ করতঃ মৌন-ক্রেবাকন করিয়া, তিনিও তেজামের চতুর্ভ্রমণ ধারণ করতঃ মৌন-

ভাবে এক অখখ তক্তলে উপবেশনপূর্বক মনে মনে বালিপত্নী "তারার" অভিশাপের বিষয় ভাবিতেছেন,ইভ্যাবসরে জরা নামক ব্যাধ ভগবানের চরণকে মুগবদনভ্রমে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিল, পরে সে এই রহস্ত ভেদ করিলে আত্মকত অপরাধ ক্ষালনার্থ ভীতচিত্তে তাঁহারই চরণতলে পতিত হইয়া রূপা ভিক্ষা করিতে লাগিল। ভক্তবংদল ভগ-ৰান তথন মধর বচনে জরাকে অভয়দানে বলিতে লাগিলেন, "বংস। তোমার পরিতাপের প্রয়োজন নাই. তেতাহগে আমি ধরায় রামরূপে অবতীর্ণ হট্যা বানবরাজ বালিকে বিনা লোবে বিনাশ করিয়াছিলাম. দেই কারণে বালিপত্নী তারা—রোষভরে তাঁহারই পুত্রের হল্তে আমার প্রাণাস্ত হইবে বলিয়া অভিশস্পাৎ প্রদান করেন,এই হেতু তুমি আমারই ইচ্ছার মুগ্রদনভূমে আমার চরণ বিদ্ধা করিতে সমর্থ হইরাছ, আমার ইছে। বাতারেকে তুমি কথনও এ কার্যা সিদ্ধ করিতে সক্ষম হইতে না। ত্মিই সেই বালি পতা একণে ব্যাধ্যুপে জন্মগ্রহণপূর্প আমার প্রাণাস্ত ক্রিয়া সভীবাকা পালন ক্রিয়াছ। আমাদের উভয়েরই নিতাধামে যাইবার সময় হইয়াছে অভএব আমার আশীর্কাদে তুমি স্বর্গারোহণ কর। এইরূপে তিনি সেই প্রাণহস্তা জরাব্যাধ্যে স্বর্গে পাঠাইয়া স্থাপন মাহাতা প্রকাশ করিলেন।

এদিকে দাক্ষক ভগবানের অদর্শনে ভর বিহ্বণচিতে ধ্লাবল্ঞিত হইরা ক্ষকতে রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "প্রভো ! এ আবার কি লীলা, দয়নের ! ভক্তবংস্ল হরি ! ক্ষণেক ভোষার রাজাচরণ ছ'ধানি দর্শন না পাইয়৷ যে আমার দৃষ্টি অর্কারে আছের হইয়াছে ।" তথন প্রীকৃষ্ণ দাক্ষক সার্থীকে আখাস প্রদানে ভাহারই হারা যতুক্ল ধ্বংসের সংবাদ হারকাপুরে প্রেরণ করিলেন, অধিকন্ত ভাহাকে স্বান্তবে শাহারই পিতামাতার সহিত অর্জ্ঞ্ন কর্তৃক রিফিত হইয়া ইয় প্রস্তুত্ব সমন

করিতে আদেশ করিলেন,কেন না শ্রীকৃষ্ণবিহীন বছপুরী শীঘ্ট সাগারে প্লাবিত হইবে, এইরূপ উপদেশও প্রদান করিলেন।

বলাবাহলা, সারথী ভগবানের আঁদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অশ্রুপ্রনিয়নে আছিরচিত্তে ধারকার উপস্থিত হইয়াছিল। এদিকে দেখিতে দেখিতে গরুড়-ধ্বজর্থ সমাগত হইল, যোগাচার্য্য অব্যয় ভগবান আত্মতে আত্মা যোজনপুলক কমল নম্মন স্তিত করিলেন এবং আগ্রেম বোগ ধারণা দারা নিজ দেহকে দগ্ধ না করিয়াই গোলকধামে প্রবিষ্ট হইলা । মহাবীর অর্জুন দারকায় দারক পম্বাৎ এই নিদারুল সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শোকে অধীর হইলেন এবং ক্রিরুঞ্জের আদেশমত যতুক্বললনা, বালক এবং ব্লদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রভাসক্ষেত্র উপস্থিত হইয়া নিহত নষ্ট বংশ বন্ধু সকলের নামোলেথপুল্ক যথানিয়মে পিও জ্লাদি প্রদান করিয়া ইক্রপ্রত্ব প্রহান করিয়াইক্রপ্রত্ব প্রহান করিয়াইক্রপ্রত্ব প্রহান করিলেন।

## এরকা রতান্ত

ছারকার নিকটবর্তী পিণ্ডারক নামক তীর্থ স্থানে বছগণ সেতুক ছলে ক্লঞ্পুত্র শাষ্দেবকে জীবেশে সজ্জিত ও তাঁহার ক্লিন । ত রচনা করিয়া সমাগত বিখানিত্র, কথ ও নারদাদি ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করি-লেন, মহর্ষিগণ! বক্রর এই পদ্ধী কি প্রস্ব করিবে, গণনা করিয়া বলুন, দেখি ?"

ঋষিগণ যত্নপাৰে আমাচরণে জুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এ তোদের কুল- . নাশক মুষল প্ৰসৰ করিবে।"

পর দিবস প্রাতে শাম্ব যথার্থ ই মহবিদিগের বাক্যান্ত্র্গারে এক লোহ্ময় মুষল প্রায়ব করিলেন, তদ্ধনে শ্রীকৃষ্ণ পিতামহ বৃদ্ধ উগ্রদের ত্র মুখলটী চূর্ণ করাইয়া সমুজ গর্ভে নিক্ষেপ করাইলেন, মায়াময়ের মায়াপ্রভাবে ঐ চূর্ণ মুখলগুলি তরঙ্গনিকর দ্বারা ইভন্ততঃ চালিত হওয়াতে বেলাভূমে দংলগ্ন হইয়া এরকাভূগে পরিণ্ড হইল, অবশিষ্ট চূর্ণ মুখল এক মংস্থা প্রাণ করিরাছিল, লীলাময় আপন লীলা প্রকাশ করিবার জন্ম ধীবর কর্ত্বক ঐ মংস্থাকে ধরাইয়া ভালার উদরগত লৌহ, জরা নামক এক ব্যাধের হন্তগত করাইলেন, ব্যাধ সেই লৌহ হইতে মুগ্রধার্থে তীর প্রস্তুত্ত করিল, কর্ম্মণ্টের দ্বারা পরিচালিত হইয়া জরা ব্যাধ, সেই ভীরের দাহায়েই মুগমুথ ভ্রমে ভগবানের চরণ বিদ্ধ করিয়া সভী বাকা পালন করিয়াছিল, স্কুতরাং বলিতে হইতে—মহর্ষিণণের অভিশাপেই মুবলের স্কুটি, হার সেই চূর্ণ মুখল হইতেই এর কার উৎপত্তি।

পর দিবদ প্রাতে যথাদময়ে গুরুজী আমাদিগকে লইয়া প্রভাদের জ্বীবা স্থান গুলির শোভা দেখাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত্ত ইইড আদেশ করিলেন, আজা প্রাথি আমারা দকলে প্রস্তুত্ত ইইয়া ধর্মণালা হইতে বহির্গক্ত হইয়া গুইখানি টাঙ্গা গাড়ী ভাড়া করিলাম, স্থানীয় নিয়মানুসারে প্রতি মাইল প্রতি বাত্রীর ১৫ হিসাবে টাঙ্গার ভাড়া ধার্যা হইল। পাণ্ডার উপদেশ মত দর্মপ্রথমেই আমারা প্রাচী সরস্বতী নামক তীর্থ স্থানে যাত্রা করিলাম, ধর্মণালা হইতে এই স্থান দাত ক্রোশ দ্রে অবস্থিত। টাঙ্গাচালকেরা তথায় পৌছছিয়াই বলিল, বাবু! লিগিয়া বাথুন, প্রথম যাত্রায় আমাদের চৌক মাইলের ভাড়া পাওনা হইল। এখানে এক ক্রুমধ্যে ভগবান মাধবরাও ও লক্ষীদেবীর পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিনলাম। ইহার সন্মিকটে যে এক মহাদেব মূর্ত্তি স্থাপিত আছে, সেই মূর্ত্তির দর্শন ও পুলার্চনা করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করিলাম, তৎপরে প্রথম্বাক্ত কুও হইতে কিছু জল লইয়া পাণ্ডার উপদেশ মত স্থানীয় অম্বর্থ বৃক্তমূলে দিঞ্চন করেও: এখনকার নিয়মগ্রেলি পালন করিলাম।

তৎপরে এখান হইতে ভালকা কুণ্ডে যাতা করিবার জ্ঞা পাওা ঠাকুর টালা চালকদিগকে আদেশ করিলেন।

## ভালকা কুণ্ড

প্রাচী গরস্বতী নামক স্থান হইতে ভালকা কুণ্ড অন্যুন ১৭ মাইল দুরে প্রভাদ-পত্তন ও ভেরোয়াল বন্দরের মাঝামাঝি পথে বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে বটবুকাদিবেষ্টিত একটা নিৰ্জন ও রমণীয় স্থান। ভালকা কুণ্ড मामक शास्त्र ठाविनिटक जनमानवगृत्र शास्त्र, मट्या ठिख्तक्ष्म वर्षेवन, ঠিক বেন সংসারমকর ভিতর শাস্তি-নিকেতন। ইহারই মধ্যভাগে মুৎ-প্রাচীরবেষ্টত এক প্রাচীন অর্থমূলের পাদদেশে বাধান বেদী! এখানকার স্থানমাহা গ্রাপ্তাণ মনে যেন এক নৃত্য ধরণের ভাব উদয় ছইতে লাগিল। এই স্থানটীকে বনাশ্রমের সহিত তুলনা করিলে অত্যক্তি হয় না। পাণ্ডালী সেই বেদী স্থানে উপস্থিত হইয়াই আবেগ-ছবে অশ্রপূর্ণনয়নে বেদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমাদিগকে বলিতে লাগিলেন, "ভক্তগণ। একবার এই স্থানটী দর্শন কর, ইং।ই েও মহা স্থান, অর্থাৎ এই মহা শাশানভূমিই পৃথিবীর স্বর্গধাম ভাগকা কুণ্ড ! মহাভারতে যে অখ্পবুকের বিষয় পাঠ করিলছে, তোমাদের সম্প্-ভাগে এই সেই প্রাচীন অখথ রক্ষ দণ্ডায়মান থাকিয়া অতীত ঘটনার विषय माका अनाम कतिराज्य , এই निमिखरे देशात मन सामिती (वनी-ক্লপে বাঁধান হইয়াছে। এই তরুমূলেই যাদবপতি প্রীরুষ্ণ শায়িত হইলে। জ্বাব্যাধ-শবে পদবিদ্ধ এবং সমাধিত হইয়া তাঁহার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।" পাণ্ডা প্রমুখাং এই সকল বাক্য নিঃদরণ হইবামাত্র व्यागारमञ्जू क्रमग्र यस क्यार्ट्य विषय केर्या के किन, उपन महा-

ভারতের সেই প্রাচীন পুণা কথা স্কুদরে জাগরিত হইতে লাগিল,—সঙ্গী বন্ধুটী প্রেমভরে এই পুণ্য ক্ষেত্রে সেই সময় লুটাইয়া পডিলেন, ভাঁহার रम्थारम्थि यामत्रा अ मकरण जुणे हैं लाम । कृष्णर अस्म नहरून प्रतम्ब सारा বহিতে লাগিল—সকলেই নিস্তব্ধ, শাস্ত, আবার সকলকার দৃষ্টি সেই প্রাচীন অখথ তরুমূদের দিকে—পাণ্ডাজ্ঞীকে একবার জিজ্ঞাদা করিলাম, "গুরো! যদি এই সেই মহা স্থান, তাহা হইলে দেখান প্রভো। এখানে কোন স্থানে তাঁহার সেই পরিতাক্ত পীত বসন, কোথায় সেই শহা চক্ত-গদা-পন্মধারী চতুভুজি বিশ্বরূপে বিদেশ্বর। তাঁহার অঙ্গ চিক্ত সকল কোথার আছে, কোথায় সেই সুমঙ্গল সুনার স্থনীল চিকুর পাশ। কোথায় তাঁহার মকর কুওল। কোথায় তাঁহার বনমালা। কোথায় তাঁহার কদিখুতা। কোথায় তাঁহার ব্রহ্মসূত্র। কোথায় তাঁহার কিরীট। কোণার তাঁহার নৃপুর! কোণায়ই বা সেই একমাত্র ভবপারের কাণ্ডারীর মুগম্পাক্তি কোকনদ গদুশ পদ্যুগল চিক্ত্ আর কোথায়ই বা তাঁছার সেই ক্ষতপদ কোকনদে রুধির ধারা। আকাণ্যদি আমরা পাপ চক্ষে এই পুণা স্থানেও সেই সকল চিহ্ন দর্শন না পাই, তাহা হইলে যে ভক্ত-ৰৎসল নামে তাঁহার কলত হইবে প্রভা গ্রহৰশতঃ যদি আমরা একাস্তই এ সকল কোন চিহ্নই দর্শন না পাই, তবে দেখাও প্রভো। কোথায় उाँहात्र मात्रथी माक्रक. किया कार्यात्र वा उाँहात्र खानहस्ता क्रता वाग्र অবস্থান করিতেছে ? তাঁহার ভক্তদিগের দর্শনেও যে সমান ফল্লাভ করিতে সমর্থ হইব গুরুজি।"

পাণ্ডাজী আমাদের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া আখাস প্রদান করিয়া বলি-লেন, তোমাদের ন্থায় ভক্তিমান ও বৃদ্ধিমান যজমানদিগকে ওাঁহার সমস্ত লীলা চিহ্নই একে একে দর্শন করাইয়া আমি চরিতার্থ হইব, সন্দেহে নাই। আমার উপদেশ মত ভোমরা কেবল এক মনে এক প্রাবে সেই পরম পুক্ষ সচিদানল ঐক্জের ঐচিত্রণ ধ্যান কর—ইহারই ফলে তোমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইবে। উপস্থিত এই পুণ্যক্ষেত্রের ধূলিকণা মন্তকে ধারণ করিয়া এখান হইতে আমার সহিত ধীরে ধীরে অগ্রসর হও।

## পদম কুণ্ড

ভালক। কুণ্ডের সন্নিকটে এবার পদম কুণ্ডে উপস্থিত হইলাম। পাণ্ডান্ডী বলিলেন, এই স্থানেই সেই জরা বাাধ কর্তৃক প্রীক্ষ বিদ্ধ হইয়া রক্তাক চরণ-কমল ধৌত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত এই কুণ্টা পদম কুণ্ড নামে প্রাসিদ্ধ। এই পবিত্র কুণ্ডটার চারিদিকে দোপানপ্রেণী প্রস্তুর দারা বাধান, মধ্যে ভগবান ও লক্ষ্মাদেবীর বিগ্রহ মূর্তি স্থাপিত থাকিয়া ভক্তদিগকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন। এই সেই পবিত্র মূর্তি—যিনি দ্বীবের মন্তব্যর নিমিত সাধ্বীস্তী গাদ্ধারীর শাপে নটের স্থান বাদ্ধবাদ্ধার মধ্যে জন্ম ও মৃত্যুবেশ ধারণ করিয়া লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। এইরূপে এখানকার এই সকল পবিত্র দর্শনীং স্থান সকল দেখিয়া বেলা অপরাক্ত হওয়াতে দেদিনকার মত বাসাবাটা (ধর্মশালায়) প্রত্যাবর্ত্রন করিলাম।

পর দিবস যথাসময়ে পাঞার সহিত হানীয় দেবালয়গুলির দর্শন অভিলাষ করিলে তিনি বলিলেন, অত অপ্রে আপনাদিগকে লইমা প্রাচীন সোমনাথের ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরের শোভা দশন করাইব, তৎ- পরে নৃত্ন সোমনাথের মন্দিরে যাইব; কেন না প্রাচীন মন্দিরটী সমুদ্তীরস্তী সাগ্রসক্ষমের উপরিভাগে অবহিত। পাঙা ঠাকুর আরও বেলিলেন, ইতিপুর্বে আপনার। যেরূপ যাদবদ্গের মহাশানা দেখিয়া-

ভেন, এবার সেইরূপ সোমনাথের কঙ্কলাবিশিষ্ট ভগ্ন মন্দিরের শোভা দুর্মন পাইবেন।

ধর্ম্মালা হইতে বহির্গত হইয়া শাশানভূমির তীর দিয়া ক্রমারয় অক্তিক্রম করিতে করিতে প্রাচীন সোমনাথের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হুইলাম। এ পথে বেলাভূমিতে কেবল নিবিছ বিস্তুত্ত দর্বিস্তারী বালুকারাশি বর্ত্তমান থাকার অতিক্রম করিবার সময় কোনরূপ কষ্ট-বোধ হয় না। এথানে সেই জগদিখাতে মন্দিবের যে ধ্বংসার্শিষ্ট চিক্ত গুলি দর্শন করিলাম, তাহারই কারুকার্যা দর্শনে মোহিত হইলাম। মন্দির স্থানের পশ্চিমে অনন্ত সমুদ্র, অপর তিনদিক প্রাচীরবেষ্টিত। সে যাহা হউক, এখানে মন্দিরের পরিবর্তে কেবল মন্দিরের নিম্নেশ দর্শন পাইলাম, তাহারও কোন স্থানের প্রস্তর থসিয়াছে, কোন স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্ণেরে বিষয় এই যে, সেই ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দির কল্পালের ভিত্তির উপর অভাপি যে সকল অন্তত অন্তত কারুকার্য্য থোদিক দেখিলাম, উচাতেই সকল পরিশ্রমের সার্থক বিবেচনা করি-লাম। কি সুন্দর লতা-পাতা, কি সুন্দর ফল-ফুল অন্তিত, পূর্বে ইছাতে যে সমস্ত দেবদেবী মত্তি থোদিত ছিল,অত্যাপি এই ধ্বংসাবস্থায়ও ইহাতে দেই সকল মূর্ত্তিগুলির কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া ধায়, সেই সকল মূর্ত্তি-জ্ঞালির কাক্কার্যাই বা কিরুপ স্থলর। এই প্রাচীন স্থলর উচ্চ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ প্রস্তর থওগুলি অভাপি সমুদ্রতীরে ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়া অতীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান কবিতেছে।

মন্দির সমুখস্থ সমুদ্রতীরে বিচরণ করিবার সময় এক স্থানে একটা বালির উচ্চ গুস্ত দেখাইয়া পাণ্ডা ঠাকুর বলিলেন, নগরবাসীর মললের শুক্ত এই সাগ্রতীরে প্রতি বংসর মহা নব্মীর রাজিতে যে মহা হোমু িহন, ঐ তন্ত জানটাই সেই হোম স্থানের চিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে।
এথানে এই মাঙ্গলিক হোমের সময় প্রভাগ সহরের যাবতীয় প্রজা কি
ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশু, এমন কি মুসলমান স্ত্রী পুরুষগণ পর্যান্ত
ইহার এক পার্ম্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া ভগবানের কূপা প্রার্থনা করিয়া
থাকেন। এই উৎসব—এ ক্ষেত্রে এক মহামারী ব্যাপার।

# নূতন দোমনাথ মন্দির

পেজাসের প্রাচীন মন্দির্টীধ্বংস হট্রার পর মহারাষ্ট্রীয়া মহারাণী আতঃশারণীয়া অহল্যা বাই সোমনাথের এই নূতন মন্দিরটা নির্মাণ করাইয়া এক লিক্স মন্তি স্থাপনাপুর্বাক আপন কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরাভাস্তরে পাতাল গহরের সোমনাথ নামক লিঙ্গ মূর্ত্তি হাপিত। মন্দিরের পৃথক পৃথক প্রকোর্চে গঙ্গা, সরস্বতী, লন্মী, পার্ব্বতী ও নন্দী-কেরবের মর্জি দর্শন পাওয়া যায়। এই স্থানর নতন দলি এটী প্রাচীন সোমনাথের মন্দিরের নিকট সম্ভ্রতীর হুইতে অল্ল দূরে পলীর মধ্যে অবস্থিত। এইরূপে প্রাচীন ও নৃতন সোমনাথের মন্দির শোভা দর্শন কবিষা পল্লীর ভিতর ধর্মশালাভিম্থে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম ! পথি-মাধ্য দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমথে এক বাজারের ভিতর প্রবেশ করিও। ক্রমে জন্মামসজিদের পার্যদেশ অতিক্রনপূর্দ্তক প্রভাসপত্তনের প্রাচীর স্থারের মধাপণ ভেদ করিয়া রাজপণে উপস্থিত হইলাম, ইহারই মধ্যে অসংখ্য কবর স্থাম বিরাজিত। পাণ্ডা ঠাকুর বলিলেন, পূর্বের অর্থাৎ ১০২৪ शृहेत्य यथन स्माजान मामूम এই পুরী আক্রিমণ করেন, তথন তাঁহার . নিহত দৈশুগণকে ঐ সকল স্থানে কবর দেওয়া হয়; স্কুতরাং বলিতে হটবে, ঐ সকল কবর স্থান অভাপি এখানে বর্তমান থাকিয়া স্থলতান मात्राप्तत्र कत्र त्यायना कतिराज्य ।

#### সে মেদব

সোমদের দক্ষ প্রজাপতির সংখ্যিংশতি ক্লাদিগকে বিবাহ কবিষা-हिल्न. उन्नर्धा द्वाहिणी नामा ভार्यात व्यवत्रव्यवनावणा व्यवः यद्व মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহারই উপর সর্বাপেক্ষা অধিক আস্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্ধনে তাঁহার অপরাপর পত্নীরা ঈর্যার বশবর্তী হুইয়া পিতা দক্ষের আলয়ে আদিয়া আপনাপন চুর্ভাগ্যের বিষয় জ্ঞাপন করি-লেন, তংশ্ৰণে প্ৰজাপতি ভাবিলেন, স্বামী বৰ্ত্তমান থাকাতে উপযক্ত ক্সাদিগকে আপুন আল্বে স্থান্দান বিধিস্কত নয়, স্কুতরাং তিনি স্বেহসহকারে তাহাদিগকে নানারতে সাস্থনাপুর্বক সোম সকাশে প্রেরণ করিলেন, অধিকন্ত উপদেশ দিলেন যে, রোহিণী যেরূপ যতে স্বামীকে বণীভত ক্রিয়াছে. তোমরাও তাঁহাকে সেইরূপ যত্নে বশীভূত করিবার চেষ্টা কর। ক্সাগণ পিত উপদেশ শিরোধার্যাপ্রবর্ক অবনত মস্তকে স্বামী স্থানে পমন করতঃ প্রাণপণে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হই-লেন, ভাগ্যক্রমে ইহাতেও তাহারা দোমদেবের রূপার পাত্রী হইতে সমর্থ হইলেন না, ফলতঃ তাহারা মনোতঃথে হতাশপ্রাণে পুনরায় দদলে পিতালয়ে আগমন করিলেন, বিজ্ঞ রাজা এবারও তাহাদিগকে নানাপ্রকার উপদেশদানে সান্তনা করিয়া এক অনুরোধ পত্রসহ সোম সকাশে পাঠাইলা দিলেন। সেই অন্তরাধ পত্রের মর্ম এইরূপ, "স্ত্রী-জাতির একমাত্র সম্পদ, স্বামীর ভালবাসা-এই ভালবাসায় বঞ্চিত হইলে তাহাদের জীবন মরণ উভয়ই সমান। আরও লিখিলেন ষে দকল পত্নীই স্থামীর কুপার পাত্রী—অতএব পত্নীগণের প্রতি স্থামীর সমস্ভাবে রুপা বিতরণ করা উচিত।" সোমদেব পুজানীয় **খ**েক্ষর অঞ্চ-

রোধ পত্র প্রাপ্ত হইলে পূর্বাপেক্ষা তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তদ্ধর্ণনে তাহারা নিরুপায় অবস্থায় আবার পিতা-লামে উপস্থিত হইয়া যথায়থ প্রকাশ করিল। তথন প্রজাপতি এই অপ-মানের প্রতিশোধ লইবার অভিপ্রায়ে সোমদেবকে রোবভরে এক রুট অভিশাপ প্রদান করিলেন, তাহাতেই গোমদেবকে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হুটতে হুটল। ঔষধাপতি সোমদেব এই ক্ষয়রূপ পাপ মোচনার্থ প্রভাদ তীর্থে উপস্থিত হুইয়া উর্দ্ধিল, কেট্রুপ্তে দেবাদিদের মহাদেবের কঠোর তপস্থায় রত হইলেন। ভূতভাবন ভগবান তাঁহার স্তবে তুট্ট হইয়া এই স্থানে সোমদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বরদানে তাঁহাকে ক্ষমরোগ হইতে মুক্তিদান করিলেন। মহাদেবের রূপায় তিনি শীঘ্র পূর্ণকলেবরে এই স্থানেই প্রভাৱিত হইলেন বলিয়া এই তীর্থ প্রভাদ নামে প্রসিদ্ধ হইল ে তথন সোমদেব ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ এই স্থানে এক শিক্ষমূর্ত্তি স্থাপন এবং তাহার উপর এক স্থবর্ণ মন্দির নির্মাণ করা-ইয়া তাঁহারই নামানুদারে ঐ বিগ্রহমন্তির নাম দোমনাথ নামে প্রদিদ্ধ করাইলেন। সভাযুগে সোমদেব কভক এই স্থবর্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। সভাষণের অবসানে ঐ স্বর্ণ মন্দির্টীও ধ্বংস্প্রাপ্ত ভট ুট্টিল।

তেতাযুগে লক্ষের রাজা দশানন সেই প্রাচীন স্বর্ণ নিথ্যত মন্দির-টীর ধ্বংস অবস্থা দশনে ইহাকে স্বর্ণের পরিবর্তে রৌপোর দারা নির্দ্মণে করাইয়া আপন কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। তেতার অবসানে মন্দিইটীও হতনী হয়।

ছাপরবৃগে যহপতি প্রীকৃষ্ণ ঐ রৌপ্য নির্মিত মন্দিরের ত্রবস্থা অব-লোকন করিয়া তিনি ইহাকে চন্দন কাঠে নবকলেবরে প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছাপরবৃগে যত্বংশ ধ্বংদের পর হইতে এখানে কত শত হিন্দু ও মুস্লমান রাজত্বের উথান ও পতন হইল, তাহার ইয়তা নাই। কিন্তু অভাপি সেই প্রাচীন ধ্বংসাধশিষ্ট মন্দিরটা বর্তমান থাকিয়া অভীত ঘটনার বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

## প্রভাদের ইতিহাস

প্রভাদের ইতিহাস এক কৌতুহলোদীপক—তাই প্রভাদের সংক্ষি**ও** বিবরণ এই স্থানে প্রদত্ত হইল।

প্রভাগ চিরকালই হিন্দুদিগের অধীনে থাকে। কথিত আছে. এই প্রাচীন সোমনাথের অত্ব সম্পত্তির বিষয় অবগত হইলে স্থলতান মামুদ লোভের বশবভী হইয়া ১০২৪ খুটাব্দে দ্দৈত্যে এই পুরী আক্রমণ করেন, ইহাতে যে হিন্দুরা নিশ্চেষ্ট ছিলেন, এমন নয়, তাঁহারা প্রাণপণে যদ্ধ করিয়াও কোন রূপে সেই অংজয় যবন সৈত্তের আক্রমণ হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে না পারিয়া অনেকে সন্ত্রথ সময়ে প্রাণ দিলেন. অবশিষ্ট বাঁহারা রহিলেন, ভাঁহারা প্রাণ লইয়া নিরাপদ স্থানে প্লায়ন কবিলেন। তথন উন্মত্ত মামুদ দৈলগণ অবসর পাইয়া সোমনাথের বিস্তর ধন্বত লগন কবিল, অধিক ভং সেই প্রাচীন মন্দির্টী ধ্বংস করিয়া দিল । এই এর্ঘটনার কিছকাল পরে পুনরায় হিন্দু রাজ্যের অভান্য হয়। ভাহার পর দিল্লীর বাদশাহ আলাউদ্দান খিলজির প্রধান সেনাপতি ১৩০০ খুটাকে এখানে আপন প্রাধাল ভাপন করেন, কিন্তু হিল্পুণের প্রাণপণ চেপ্রায় অল্পনের মধ্যেই প্রভাগে আবার হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল. এইরূপে প্রভাসক্ষেত্র ১৬০০ খৃষ্টান্দ পর্যান্ত হিন্দুদিণের অধীনে থাকে। তৎপরে এথানে নানাজাতির আক্রমণ এবং জয় পরাজয়ে দেবতার ঐখর্য্য ক্রমশঃ লুপ্তিত হইতে থাকে। ১৭০০ পুষ্টাব্দে আমেদাবাদ—গুজ-রাটের স্থলতান "মহাম্মদ বেগারা" দিখিজ্যে বহির্গত হইলে তিনি এই প্রভাসক্ষেত্রটী দথল করেন। ইহার কিছুকাল পরে মোগল স্মাট

আকবরের প্রান্থভাবকালে এই রাজ্য তাঁহারই অধীনস্থ হয়, তাহার পর স্মাট ঔরক্ষেবে তাঁহার রাজ্যকালে আর একবার সোমনাথের ধনরত্ব লুঠন করেন। শেষ ১৭৩৫ খুঠাকে মোগল স্মাজের ধ্বংসের দিনে শুজরাটের নবাব স্বাধীন হইলেন। তিনিই শেরণা বাবি নামক একজন সেনাপতির বাহবলে প্রভাস দখল করিলেন। তদবধি শেরণার বংশদরেরা প্রভাসের ভ্রামীরূপে অবস্থান করিতেছেন; কথিত আছে, তাঁহারাই জুনাগড়ের নবাব। বর্ত্তমানকালে প্রভাসে অন্যন ৭০০০ লোকের বসতি, তন্মধ্যে অভি অল সংখ্যক এই জন্মণ হিন্দু, অবশিষ্ট স্কলেই মুসল্মান।

# শশিভূষণ মহাদেব

শশিভ্যণ মহাদেধ— এক প্রকাও পিত্রল নির্মিত লিক্ষমুর্তি। একটা বৃহদাকার সর্প ঐ লিক্ষের অঙ্গবেষ্টন করিয়া মস্তকের উপর ফণা বিস্তার করিয়া আছে। মন্দির মধ্যে এক স্থানে গণণতি মুর্তি প্রতিষ্ঠিত। এই স্থানর মন্দির এবং বিগ্রহ মুর্তিটা বরদারাজ গায়কবাড় মহারাজের স্থাপিত।

প্রভাসক্ষেত্রে প্রস্তরময় শ্রীকৃষ্ণের প্রকাণ্ড মৃতি ও লক্ষ্টার দানির দানির

টীর শোভা দর্শনীয় । এতন্তির এখানে আরও অনেকালে দেবদেবীরও মন্দির বর্ত্তরান আছে । এইরপে এখানকার দ্রষ্টিয় স্থান এবং
দেবালয়গুলির দর্শন করিয়া তিরাতি বাপনপূর্বক, গর দিন অর্থাৎ চতুর্ব
দিবলৈ ব্রাক্ষণ ভোজন, স্থাকল প্রভৃতি নিয়মগুলি পালনপূর্বক পাণ্ডার
প্রামর্শ গাইয়া ব্যাসময়ে স্বদেশাভিদ্ধি বাতা করিলাম।



### সমালোচনা

( দারুদংগ্রহ)

[ স্থানাভাব বশতঃ সকল অভিমত দেওৱা হইল না । ]

বর্তমান সাহিত্যযুগের অদিতীয় সমালোচক চুঁচ্ড়া নিবাসী দেশপূজ্য স্থানীণ জীযুক্ত অক্ষয়চক্র সরকার মহো-দয়, "সচিত্র তীর্থ-জমণ-কাহিনী" সম্বন্ধে বলেন :—

"কতকটা সথের খাতিরে, কতকটা খান্তোর জন্ত যৌবনে অনেক তার্থেই যুরিয়। বেড়াইয়াছি, আজ আবার বৃদ্ধ বয়রে বিদিয়া আগ্রহের সহিত "তার্থ-জ্ঞমণ-কাহিনী" পড়িলায়। দেখিলায়, এই নৃত্রন লেথক এক নৃত্রন পছায় উাহার ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথের প্রত্যেক পৃষ্ঠার গ্রন্থকারের খাঁটি হিলুস্থ সব প্রকাশ হইয়াছে। প্রথের গুণলা এই যে, ইহাতে সমাজের ছড়াছড়ি, অলঙ্কারের ছড়াছড়ি, নাই, ভাষাটা বেশ সরল, লিগ্ধ ও শান্ত—বেন বাঙ্গালীরই ঘরের কথা, আর প্রস্থকারের গুণপনা এই যে, পরের মুথে ঝাল না থাইয়া ধর্মপ্রাণ হিলুর পবিত্র চক্ষে তার্থ সম্বন্ধ মাহাত্মা সকল খুঁটনাটা কথা কহিয়া অজ্ঞেয় বহু তত্ত্বই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। এই প্রপ্রের এক থণ্ড সঙ্গোকিলে বিদেশ গিয়া সহচরের অভাবে কোন অম্বিধাই ভাগ করিতে হয় না; কেন না, কোন্ তার্থে কি দর্শনীয়, কি করণীয়, কোন্ পুজার কোন্ দ্রব্য প্রয়োজনীয়, কোন্ স্থানের অধিবাদীয়া কোন্ জিনিবকে কি নামে অভিহিত করে, এ সকল কথা বেশ নিপুণ্ডার সহিত বিশ্বভাবে বোঝান হইয়াছে।"

वस्रुधा, १म मःश्रा->२ वर्ष, १७१२ मान ।

বিখ্যাত "মেদিনীপুর" হিতৈষী সম্পাদক বলেন;—

সচিত্র "তীর্থ-অমণ-কাহিনী" প্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত। উত্তম কাপড়ে বাধান, প্রথম ভাগ মূল্য ১, টাকা। তীর্থসমূহের পনের থানি উত্তম হাফ্টোন ছবি আছে। গ্রন্থকার বহুবার তীর্থ পর্যাটন করিয়া বে সমুদর ক্রানলাভ করিয়াছেন, তাহাই গ্রন্থকারে মুক্তিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে-তীর্থ বাজার্ক বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তীর্থে কভ প্রকার চোর, জুয়াচোর, বনমাস ও প্রভারক আছে, ইহা পাঠে ভাহা জ্ঞানিতে ও সাবধান হইতে পারিবেন। ইহাতে তীর্থসমূহের বিশেষ বিষরণ ও কোন্ কোন্ তীর্থে কেন্ কাল্য ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান কি, তাহাদেরও বিশেষ উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান তীর্থ সমূহের বিবরণ ইলিকা হইনাছে, এভভিন প্রাণকাহিনী তীর্থের উৎপত্তিও বির্ত হইনাছে। গ্রন্থকারের প্রভিটাকাক্রা অনেক্রা বেলার হিতরণাবৃত্তিই সম্যক্রেপে পরিক্রিটত হইয়াছে, এজভাতিনি অরণা হল্পবাদের পাত্র। মেনিনীপ্র-হিতরণী—২০শে আঘাত, ১৩১৮ সাল।

বৈশ্রকাতির মুখপত্র প্রাদিদ্ধ "স্বর্ণবণিক" দম্পাদক বলেন ;—

"তীর্ধ-ভ্রমণ-কাহিনী" প্রীগোষ্টবিহারী ধর-প্রণীত, ৩৫৬ নং আপার চিংপুর রোড, কলিকাতা হইতে প্রীবিশিনবিহারী ধর কতৃক প্রকাশিত, প্রথম ভাগ মূল্য ১১ টাকা মাত্র। এই পুস্তকখানি বিলাতী বাঁধাই, ছাণানও অতি স্থলর। অনেক তীর্থ চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত হইনাছে, "তীর্থ ভ্রমণ-কাহিনী" তীর্থ ধাত্রীর একমাত্র দম্বলের বস্তু বালপেও অত্যুক্তি হয় না, তীর্থ-ভ্রমণকালে তীর্থ বাত্রীনিগ্রহে ঠগের হাতে পড়িয়া

অনেক সমরে বিগদ্গান্ত হইতে হর, তরিবারণের জন্ম গ্রন্থকার এই
পুত্তক প্রণয়ন করিয়া ধন্তবাদের পাত্র ইইয়াছেন, সন্দেহ নাই। আনেক
তীর্থের ইতিহাসও ইহাতে বেশ স্থান্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

স্থ্বৰ্ণবণিক, ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ সাল।

#### স্থবিখ্যাত "বস্থমতী" সম্পাদক বলেন ;—

সচিত্র "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, ৩৫৬ নং আপার চিংপুর রোড হইতে শ্রীবিপিনবিহারী ধর কতৃক প্রকাশিত। উত্তর কাপড়ে বাধা, প্রথম ভাগ মূল্য ১ টাকা। নানা তীর্থের বহু হাফ্টোন ছবি ইহাতে সন্নিবেশিত হইরাছে, তীর্থ যাত্রীগণ পুত্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন। ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ সমূহের বিবরণ প্রভৃতি ইহাতে বিশ্দভাবে বর্ণিত ইইয়াছে।

বস্থমতী, ২রা অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ সাল।

### বিখ্যাত "জন্মভূমি" সম্পাদক বলেন ;—

সচিত্র "তীর্থ ভ্রমণ-কাহিনী" প্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী ধর-প্রবীত, প্রথম ভাগ মূল্য ১ টাকা। কানী, গয়া, প্রয়াগ, মণুরা, বৃন্দাবন, অবোধাা ও কুরক্ষেত্র প্রভৃতি অনেকগুলি পুণা তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া গোষ্ঠবিহারী বাবু এই পুত্তকথানি প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে। হাহারা তীর্থ দর্শনে: অভিলাষী, এতহারা কেবল তাঁহাদের বিশেষ উপকার হইবে, এমন নহে—হাহারা ঘরে বিদয়া পাঠ করিবেন, তাঁহারাও অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। তীর্থের অনেক হানের মাহাত্ম্য অনেকে অবগত নহেন. এই পুত্তকে বিশেষ বিশেষ

পুণা স্থানের উংপত্তি ও মাহাত্ম্য সলিবেশিত থাকাতে ইহা ভক্তগণের প্রম আদ্রণীয় হইয়াছে।

জনভূমি, ১৫ সংখ্যা, মাঘ, ১৩১৮ সাল।

একমাত্র দৈনিক স্থপ্রসিদ্ধ "নায়ক" সম্পাদক বলেন ;—

সচিত্র "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, প্রথম ভাগ ১ টাকা। এই বইথানি খলিলে প্রথমেই ইহার চিত্রগুলি পাঠকের দ্বষ্টি আকর্ষণ করে। ইহাতে গ্রন্থকারের প্রতিকৃতিসহ ১৫।১৬ থানি পূর্ণ আকারের স্কুদেশু হাফটোন চিত্র আছে। চিত্রগুলি সুন্দর। গ্রের আমাকার ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, আড়াই শত পৃষ্ঠার অধিক। উত্তর ভারতের অনেকগুলি তীর্থকেতের বতান্ত এই প্রন্তে সন্নিবেশিত হই-ষাছে। তীর্থক্ষেত্রে গমনের পথে প্রবঞ্চ ও সেত্যা এবং তীর্থক্ষেত্রের পাঞাগণের অত্যাচার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধান প্রধান তীর্থক্ষেত্রের উৎপত্তির বিবরণ, পূজা ও দেবদর্শনবিধি দেবতা ও পাণ্ডাগণের প্রণামী এবং অত্যাত্য প্রাপ্য, তীর্থ যাত্রীদিগের যে সকল দ্রব্য যে পরিমাণে পাথেয় এবং নিজের ব্যবহারের জন্ম যে সকল জিনিষ আবশ্রু তাহার তালিকা-এ সকল বিষয় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তীর্থক্ষেত্রের বিবরণের সঙ্গে অভাত দুষ্টবা স্থানেরও বিবরণ ইহাতে লিখিত হই-য়াছে, এমন কি নারী জাতির লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ও এগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা মন্দ নয়, মোটের উপর গ্রন্থানি স্থপাঠ্য रुदेशास्त्र ।

নায়ক-২৪শে বৈশাথ, ৫ম বর্ষ, ১৩১৯ দাল।

হিন্দুধর্শের মুখপত্র "বঙ্গবাসী" সম্পাদক বলেন ;—

সচিত্র "তীর্থ ভ্রমণ-কাহিনী" ঐগ্রেটবিহারী ধর-প্রণীত। কলিকাতা ২০১ নং কর্ণভয়ালিস্ খ্রীটে বেঙ্গল্প মেডিকেল লাইবেরীতে প্রাপ্তব্য। গ্রন্থকার নানা তীর্থ স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন, স্কৃতরাং তীর্থ তথ্য সম্বন্ধে ইনি যে অভিজ্ঞ, তাহা বলাই বাহল্য। আলোচ্য গ্রন্থে তাহার পদে পদে প্রমাণ পাওয়া যায়, তীর্থ যাঞীর ইহা উপকারী ও উপাদেয়। আনেক তীর্থের আনেক খুটনাটি তথ্য পাওয়া যায়, কোথাও কোথাও পৌরানিক তথ্য বিস্কৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। পৌরাণিক তথ্যগুলি বেশ, এ গ্রন্থ সাহায়ে হিন্মান্তেরই পাঙা গোলকধাঁধার বড় উপকার হইবে।

বঙ্গবাদী—৮ই আযাঢ়, ১৩১৯ দাল।

সর্বজনপ্রিয় প্রবীণ স্থৃচিকিৎসক ভাঁরত গভর্গনেন্ট হইতে উপাধি প্রাপ্ত বৈছারত্ন শ্রীযুক্ত কালিদাস বিছাভূষণ মহোদয় বলেন ;—

"বার্দ্ধকাবস্থার তীর্থ ভ্রমণ অসম্ভব, কিন্তু তীর্থ দর্শন বাসনা নিরস্তর রহিয়াছে। সেই বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্ত শ্রীমান গোষ্টবিহারী ধর-প্রণীত "সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" পাঠ করিয়া প্রীতি-প্রফুল্লিত হইলাম। কারণ গৃহে বিসন্না দ্বস্থিত তীর্থগুলির বিবরণসহ প্রতিকৃত্তি দর্শন বিশেষ প্রীতিপ্রদ এবং বাহারা তীর্থগমনে সন্তুত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে পুত্তকথানি ছাতি বদ্ধের বস্তু। কোপায় কোন্ বস্তু পাওয়া যায় বা অপ্রাপা, তাহা বিশ্বভাবে বিবৃত্ত হইয়াছে। যদিও এক্ষণে রেলপথে সর্ক্তির যাতায়াতে স্বিধা হইয়াছে, তথাপি টাইম্টেবল্ ব্যতিরেকে ব্রুপথে আসা-বাওয়া চলে না, সেইরূপ এই পুত্তক-

ধানিও যেন তীর্থ স্থানের দ্বিতীয় টাইম্টেবল্। প্রস্থানের এই কৃতিত্ব
মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যায়, আমি ভাহার হৃদয়ের সারল্য দেখিয়া
বিশেষ আফ্লাদের সহিত এই পত্রধানি লিখিলাম। কিমধিক মিতি।"
ক্লিকাতা—২৩শে কার্ত্তিক, বৈজ্ঞরত্ব প্রীকালিদাস বিভাভূষণ করিরাজ।
সন ১৩১৯ সাল।
সাং ৮ নং রায় বাগান দ্বীট।

-----স্বনামধ্যাত পুলিসকোর্টের প্রদিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত

মনোজমোহন বস্তু মহোদয় বলেন ;—

আমি শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী ধর মহাশয়ের "তীর্থ-ল্রমণ-কাহিনী" পাঠ করিরা নিরতিশয় আনন্দলাভ করিলাম। পুস্তকথানি নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ এবং ইহাতে নানা স্থানের অতি মনোরম হাফ্-টোন চিত্র সন্নিবিঠ হইয়াছে। হিন্দু সাধারণ, বিশেষতঃ তীর্থ-ল্রমণ অভিলাষীগণ ইহা পাঠে যথেষ্ঠ উপকৃত হইবেন, বর্ণনার প্রণালীও প্রশাননীয়।

কলিকাতা—১২ই অগ্রহায়ণ, ী সন ১৩১৯ সাল। শ্রীমনোজমোহন বস্থ, উকীল পুলিসকোর্ট

স্থবিখ্যাত Indian Mirror সম্পাদক বলেন;—

"Sachitra Tirtha Bhraman Kahiny."—Babu Gosto Behary Dhur is much travelled-man. He has visited all the principal Hindu places of pilgrimage in India. What he has not is not perhaps worth visiting. But he has done more. He has jotted down an account of the numerous shrines at which he has worshipped, such account including the Pouranic or legendary stories that are associated with the sites.

The number of Hindus who have visited the magnificent shrines in southern India is less than those who have made pilgrimages in upper India, and still less is the number of those who have written on them. The two out of the three volumes of his travels, which Babu Gosto Behary Dhur has caused to be brought out, are therefore, of obsorbing interest pilgrims and tourists alike. The volumes are liberally embellished with appetizing illustrations of important shrines and striking views. The writer has shown much care and industry in the compilation of the volumes and he will undoubtedly feel simply rewarded of intending pilgrims make use of these for their guide. To the house keeper too, they will not only furnish profitable reading, but will act as powerful incentivet to travel.

The Indian Mirror, 10th July, 1912.

Hon'ble Kumar Nogendra Nath Mullick Bahadur Says :—

Marble palace, Chore Bagan.

I have gone through "Sachitra Teertha-Bhraman-Kahiny" Part I and II Compiled by Baboo Gosto Behary Dhur. The Book contains detailed and descriptions with illustrations of almost all the important places of pilgrimage in India. It is the best guide to the pilgrims and to the tourists.

Calcutta, 16th July, 1912.

Nogendra Mullick.

#### হাওড়ার প্রদিদ্ধ THE LOVAL-CITIZEN সম্পাদক বলেন;—

Sachitra (illustrated) "Thirtha-Bhraman" (Pilgrimage)

We are glad to read the above named book by Baboo Gosto Behary Dhur. It is completed in Three volumes. But

we have received the vol II for review. There are good many pictures in this volume.

The volume in question is extremely interesting as much as it has given vivid description of a number of sacred places of the Hindus.

The author has a great command over the Bengali languages. The description of the places are given in such a charming way that one cannot leave the Book if he has once began to read them.

The Loyal citizen Howrah, 31st July, 1912.

Hon'ble Rai Eaikunta Nath Bose Bahadur. Honry Magistrate says :—

I have read with pleasure and profit the book of travel which Baboo Gosto Behary Dhur has brought out in two volumes under the designation of "Sachitra Tirtha Bhramana". The book is a record of the writer's personal experiences of the various places of pilgrimage in all parts of India which he visited and as such it should prove valuable practical help to would be pilgrims for whose guidance he has so very the ahtfully provided the requisite instructions.

The stag-at-homes might enjoy the pleasure of a visit which they cannot make by perusing the vivid descriptions of the places with the occasional of the neatly executted illustrations which accompany them.

Baikunta Nath Bose.

2nd January, 1913. 167, Manicktola Street, Calcutta.